

# বিজয়-বদন্ত

নৃতন সংস্করণ

### কাঙ্গাল-ছরিনাথ প্রণীত।



70471 \$

ফুল্য-কাগজের মলাটে ॥।/৽, সিন্ধের মলাটে ২১

শ্রীসতাশচন্দ্র মজুমদার

প্রকাশক--- 🕯

3 প্রিণ্টার-জ্রীগোপালচক্র রায় ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ খ্রীট, প্যারাগণ প্রেস।

कूमात्रशाली-निमा

#### निद्यम्ब । '

কাঙ্গাল হরিনাথ প্রণীত 'বিজয়-বসন্ত' নামক সর্ব্বজন পরিচিত উপাথানের ত্রেরাদশ সংস্করণ অনেক দিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইয়া গেলেও এতদিন নানা অস্থবিধায় তাহার আর সংস্করণ হয় নাই। কিন্তু এখন অনেকেই কাঙ্গালের 'বিজয়-বসন্ত' গাঠ করিবার জন্ম অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করায় আনি এই পুস্তকথানির পুনঃ প্রকাশের আয়োজন করিয়াছি ' এবং পূর্ব্ববন্ত্রী কয়েকটি সংস্করণে অসাবধানতা বশতঃ বে সমস্ত ভ্রম প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

কাদাল সর্ব্ব বিষয়েই কাদাল ছিলেন; তাঁহার নিজের যেরপ বাহ্যপারিপাটোর দিকে দৃষ্টি ছিল না, তাঁহার গ্রন্থাবলিও তেমনই যেনন তেমন,
ভাবে মুক্তি ও প্রকাশিত হইত। কিন্তু এখন ত আর সে দিন নাই;
এখন ভাল জিনিবেরও বাহ্যশোভাবর্দ্ধন করিতে হয়। তাই আমর।
এবার 'বিজয়-বসন্তের' এই নূতন সংস্করণে ভাল কাগজ দিয়াছি, ছাপ্রণ ভাল করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছি, অক্ষরও শ্বলপাইকা না দিয়া পাইকা
দিয়াছি। আরও এক কাজ করিয়াছি। শুনি, এখন ছবি না দিলে বহ কাটে না; তাই এই পুস্তকে তিনখানি ছবিও দিয়াছি। যে পুস্তকের তেরটি সংস্করণ বিনা বিজ্ঞাপনে কাটিয়া গিয়াছে, তাহার এই নূতন
সংস্করণও কাটিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কুমারথালী ১লা আধিন, ১৩২১

প্রীজলধর দেন।

#### প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিন্তা, ভূগোলাদি সর্বাদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্রীন্ত হয়। এজন্ত (Nove.) অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া পাকে। এজনে কামিনীকুমার, রিদিকরঞ্জন, চাহার দরবেশ, বাহার দানেশ, প্রভৃতি যে সনুদয় রূপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদায়ই অল্পীনভাব ও রুসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদয় অবলোকনে বালক-দিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বয়্র অলুরোধে আমি বিজয় বয়ত্ত নামক এই প্রন্থ প্রপাদত নাই। সমুদয় বিরয়ই মনঃকলিত। ইহার আছন্ত কেবল করুণ রুসাপ্রতি ও নীতিগভবিষয়ে পরিপূর্ণ। এতদ্বায়া বালকদিগের চিত্তরঞ্জন ও নীতি শিক্ষা বিয়য় যথকিঞ্চিৎ উপকার হইবার সন্তাবনা। এই প্রস্থ রচনা করিতে আমি সাধ্যান্ত্রসারে পরিপ্রম ও য়য় করিতে ক্রটা করি নাই। কিন্তু কতন্ত্র কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না।।

পরিশেষে ক্রতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, কনিকাতা দ্রীচর্চ স্কট্লাওস্ ইন্দ্টিটিউসনের বাঙ্গলা ভাষার অধ্যাপক্ শ্রীষ্ট্ত ব্রজনাথ বিজ্ঞালঙ্কার নহাশর ইহার আজোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান উপাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীষ্ট্ত আনন্দচক্র বেদাস্থবাগীশ নহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একবার পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন।

কুমারথালী ১৭৮১ শক

শ্রীহরিনাথ মজুমদার।

# विक्स वज्र वज्र ।

## সংখ্যাঃ উপক্রমণিকা।

একদা পরাক্ষিত রাজেন্দ্র সলৈতে মুগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারীগণ ভন্নাকুল হইয়া ইতস্ততঃ নিবিডারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজামুচরেরা অনেকক্ষণ মুগের অনুসন্ধান ও অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া, বিস্তৃত তরুচছায়ায় উপবেশন করিল। রাজা অত্থারটে হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক হরিণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। মৃগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া নক্ষত্র-বেগে ধাবিত হইল। রাজাও তাহার অমুগমনে ক্ষান্ত হইলেন না; কিন্তু ঘোটক বন-পর্যাটনে ক্লান্ত হইয়া মৃগতুল্য-বেগে ধাবিত হইতে পারিল না। হরিণ এই অবকাশে নরেন্দ্রের দৃষ্টি-পথাতীত হইল। রাজা অশ্ববেগ সম্বরণপূর্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, দিবাকর মস্তকোপরি উঠিয়া, অনল-শিখা-শ্বরূপ কর প্রদান করিতেছেন। অশ্ব অভিশয় <del>হর্ম্মাক্ত</del> হইয়া সম্মুখে টলিভ হইতেছে, এবং ফেনাক্ত নাসিকায় সহনে

নিশাস প্রশাস ত্যাগ করিতেছে। আপনার অবস্থাও তদপেক্ষা নূমন হে। পরিধেয় তুকূল ও উত্তরীয় বসন স্বেদজলে একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তথাপি মূগান্বেষণে বিরত হইলেন না। অনস্তর তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণে সমীপস্থ এক তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং মৌনত্রত এক মুনির নিকটে কাতর-ক্ষরে বারংবার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মুনিবর অনির্বচনীয় ভাবের প্রাচুর্ভাবে বাহ্যজ্ঞানশৃষ্য ছিলেন, রাজার বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল না; স্কৃতরাং তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। সম্রাট্ অনেকক্ষণ পর্যাস্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, দৈবছুর্ন্বিপাকে রাগান্ধ হইলেন, এবং মহর্ষিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "রে তাপস! রাজাধিরাজ চক্রবর্তী তোর সমক্ষে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান ও পিপাস্থ হইয়া বারংবার জল প্রার্থনা করিতেছেন; অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, অহঙ্কার বশতঃ তুই উত্তর দানেও বিরত হইলি। থাক্, ইহার উচিত প্রতিকল দিতেছি।" এই বলিয়া তিনি চারিদিকে দৃষ্টি করিতে করিতে এক মৃত সর্প দেখিতে পাইলেন। তাহাকে শরাগ্রে বিদ্ধ করিয়া মুনির কণ্ঠে অর্পণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন।

অপমানিত মুনির পুত্র শৃঙ্গী স্থানাস্তরে বয়স্যের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সন্দীপন মুনির পুত্র কুশ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বারংবার ক্রীড়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। শৃঙ্গী ক্রোধ-পরবশ হইয়া কহিলেন, "কুশে! আজ্ম-গৌরব আর বৃদ্ধি করিস্না, তোর পিতার যত বিভাবৃদ্ধি সকলই জানি, আমার পিড়ার সহায়তা ভিন্ন রাজ-সদনে বাইতে তাঁহার মুগুচ্ছেদ হয়।" কৃশ সক্রোধে কহিলেন, "অরে, জানি রে জানি শৃঙ্গে! আর গৌরব করিস্না, রাজার নিকটে তোর পিডার যত প্রভুত্ব ও মান সম্ভ্রম অন্ত তাহা সকলই ভালরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। গৃহে গিয়া দেখ, রাজা পরীক্ষিৎ তোর পিতার কি তুর্দ্দশা করিয়া গিয়াছেন।" শৃঙ্গা ঈদৃশ বক্তবৎ বাক্য শ্রাবণে এককালে ক্রোধসাগরে ও বিষাদিনীরে নিমগ্ন হইয়া গৃহে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন তাঁহার পিতার কণ্ঠদেশে মৃত সপ্রতিতেছে। তথন সর্পসদৃশ তত্ত্বন গর্ম্জনে কহিলেন, 'রে, তুরাজ্বন্ পরীক্ষিৎ! ধনগর্বের গর্বিত হইয়া নির্দ্দোধী আক্ষাণকে যেমন অগমান করিলি, তেমনি সপ্তাহের মধ্যে তক্ষক-দংশনে তোর প্রাণবিয়োগ হইবে।''

নির্বাত সময়ে সরোবরের স্থির সলিলে অকস্মাৎ শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদায় জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, শৃক্ষিকর্তৃক অভিসম্পাতে মহর্ষির অন্তঃকরণ তদ্রুপ বিচলিত হইয়া তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিল। তিনি চতুর্দ্ধিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "হা বৎস! কি করিলে, বাঁহার শাসনে তপস্থিগণ নিরুদ্ধেগ ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, বাঁহার অসাধারণ পুণাবলে ধরণী প্রচুর শস্যশালিনী হইয়া প্রজাসকলকে স্থুপ সচ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছেন, সেই মাদৃশজননাথ বন্ধুকে কেন এই নিদারণ শাপে অভিশপ্ত করিলে। হাঁরে নির্দ্ধিয়! ব্রাক্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ ব্যক্ষণে এককালে কলুষিত করিলে। দয়া,

ধর্ম্ম, ক্ষমাগুণেই এ কুল জগদ্বিখ্যাত ; বৎস! অভ্য তোমা হইতে সেই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হইল।" শৃঙ্গী পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, তাত! আমার কথাতে কি হইতে পারে ? আমি কাহাকে কি না কহিয়া থাকি: করি-শিশুর ক্রোধে কি কখন কেশরীর মন্দ হইতে পারে ?" মহর্ষি বালকের বাক্য শুনিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, "বাছা ! সর্পশিশু কি স্বধর্ম অব-লম্বন করে না ? তুলসীপত্র মধ্যৈ কি ইতরবিশেষ আছে ? তুমি কি কখন শুন নাই যে, মুনিতনয় দৃষ্ণপ্রিয়ের অভিসম্পাতে চিত্র-রথ গন্ধর্ববপতি সহোদর ও সহধর্মিণীর সহিত মর্ত্তালোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া কত কন্ট পাইয়াছিলেন ? আহা! তাঁহাদিগের সেই অপার ছু:খের কথা মনে হইলে, আমার হৃদয় অভাপি বিদীণ হইতে থাকে।" শৃঙ্গী পিতার প্রমুখাৎ শাপভ্রম্ভ গন্ধর্ববপতি প্রভৃতির চুরবস্থা শ্রবণে, তাহার আছোপাস্ত সকল বুতান্ত শুনিতে একাস্ত উৎস্থক হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, "ভাত! সেই মহা-পুরুষেরা কি অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা মর্ক্তালোকে হুর্গতি ভোগ করিয়া পুনরায় স্বধামে প্রতিগমন করেন, শুনিতে আমার একা**ন্ত** অভিলাষ হইতেছে।" মহর্ষি কহিলেন. "বৎস! তাঁহাদিগের সেই ছঃখের বৃত্তান্ত সামান্য নহে যে সঞ্জেপে বলিব। যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতৃহল জন্মিয়া পাকে, তবে একণে কান্ত হও: দিনকর অন্তাচলে গমন করিলে, অবকাশ সময়ে সমুদায় বর্ণন করিব। শৃঙ্গী পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া, সুর্য্যের অস্তাচলাবলম্বন অপেকা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি

সায়ংকালীন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধান্তে অবকাশাসনে আসীন হইলে শৃঙ্গী ও অন্যান্য মুনিকুমারেরা ইতিহাস শ্রুবণোৎস্থক হইয়া তাঁহাকে বেন্টন করিয়া বসিল। মহর্ষি কথা আরম্ভ করিলেন।

মহধি কহিলেন, "বৎসগণ শ্রাবণ কর। যে বিস্তৃত পর্ব্বভমালা ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, সেই পর্ববতের নাম হিমালয়। অতি পূর্বকালে ঐ পর্বত গন্ধর্ব, কিম্নর, অপ্সরা প্রভৃতির নিবাস-স্থান ছিল। চিত্ররথ নামে গন্ধর্ববরাজ পর্ববতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অমুজের নাম চিত্রধ্বজ। সেই ছুই সহোদরের অকপট স্লেহের কথা কি কহিব, অনল অনিলের ন্যায়, তিলার্দ্ধ কালও পরস্পরের বিচেছদ ছিল না। প্রসিদ্ধ প্রভাস নদের কূলবন্তী কাম্যবন মধ্যে গন্ধর্বপতির বিশ্রামোন্তান ছিল। সেই উন্তানটি এমনি স্থব্দর যে. অমরগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়াও তাহাতে বাস করিতে বাসনা করিতেন। উল্লানের মধান্তলে একটী স্থরম্য সরোবর ; তাহার চতুঃপার্যভূমি খেতশিলায় মণ্ডিত এবং সোপানগুলি নালবর্ণ প্রস্তর-নির্দ্মিত; স্থভরাং জলাহরণার্থ নিম্নে গমন করিয়া হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত. যেন নালগিরি শিখরে রাশীকৃত তুষার পতিত রহিয়াছে! সরোবরের নির্মাল বারিপুঞ্জে কমল, কুমুদ, কোকনদ প্রভৃতি জলপুষ্প ুপ্রস্ফুটিত হইয়া মধুমত্ত মধুকরের চিত্ত নিরস্তর আকর্ষণ করিত এবং মন্দ মন্দ সমীরণ-প্রভাবে দিবসে যখন তাহার তরক্ত-মালা আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন আতপপ্রভাবে বোধ इहेड. निनीकास निनीत वित्रशनता खरमय इहेग्रा निनी

সহিত সরোবরে জলজৌড়া করিতেছেন; হংস, চক্রবাক, সারস, সারসী প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সেই তরঙ্গোপরি ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া নলিনানাথের অনুচিত ব্যবহার অপলাপ করিতেই যেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে; কদম্ব, চম্পক, বকুল, নাগকেশর, শেফালী প্রভৃতি তরুমগুলী যুখী, জাতী, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি লতামগুলী যথানিয়মে শ্রোণিবদ্ধ থাকায় তন্ধিকটবর্তী চতুপ্পার্শস্থল এরূপ স্থরম্য হইয়াছিল যে, পরিশ্রাস্তর্গণ দর্শন মাত্রই বিশ্রামস্থ্রে পরিতৃপ্ত হইত।

একদা গন্ধর্নবস্থামী সংহাদর ও সহধর্মিণী সহিত শকটারোহণে প্রভাস তীর্থে যাত্রা করিলেন, এবং প্রভাস নদের স্থানিপ্র
সলিলে স্নানাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, চিত্তবিনোদনার্থ সেই
বিশ্রানোছানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-পালক সহসা স্থানীকে
সমাগত দেখিয়া সম্ভুক্তিতে প্রণাম করিল। চিত্ররথ কহিলেন,
উদ্যান-পালক, আমরা গ্রীম্ম ঋতুর শেষ পর্যান্ত এই স্থানেই
অবস্থান করিব। এই সন্দেশ লইয়া তুমি রাজধানীতে গমন
কর। উদ্যানপালক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। গন্ধর্বপতি সহধর্মিণী সহবাসে দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রভাকরের প্রখর-কর-প্রভাবে উদ্যানম্বল অতি-শয় উত্তপ্ত হইলে, গন্ধর্বস্থামী সীমস্থিনী সমন্তিব্যাহারে জলাশরে জলক্রীড়া জারন্ত করিলেন। অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিতে করিতে-তাঁহারা মদমত্ত মাতক্ষের ন্যায় উন্মন্তপ্রায় হইয়াছিলেন; স্থতরাং তথকালে তাঁহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। এমন সময়ে ঋষিতনয় দ্বন্দ্প্রিয় বনপর্য্যটনে তৃষ্ণাতুর হইয়া, সরোবরে নামিয়া করপুটে জলপান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ক-পতিদিগের পাদক্ষিপ্ত জল বারংবার তাঁহার গাত্রে পতিত হওয়ায় প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন; পরিশেষে রোষ-পরবশ হইয়া কহিলেন, রে নিলর্জ্জ ব্যলাক ! ই**ন্দ্রিয়স্থলালসায়** এককালে লজ্জাভয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিস্ এবং অবজ্ঞাপূর্ববক ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতেছিস্। যদি ব্রহ্মবংশে আমি জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হেতু. নিশ্চিত ভোদিগকে মর্ত্তালোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং এখন যেমন ভোদিগের অভেদ্য সৌহার্দ্দ্য দেখিতেছি, তদ্ধপ পর-কালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদরূপ অনলে দগ্ধ হইতে হইবে। ঈদৃশ অভিসম্পাত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। যেমন তক্ষক-দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে পতিত হয়, গন্ধর্কেরা শাপগ্রস্ত হইয়া তদ্রপ পতিত হইলেন।" মহর্ষি গন্ধর্বদিগের শাপরভাস্ত এই-মাত্র কহিয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। ঋষিতনয়েরা সেই পুরাব্বত ভাবণোৎস্থক হইয়া বিনয়বাক্যে পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করাতে তিনি অগত্যা সম্মত হইয়া পুনর্ববার কথা আরম্ভ করিলেন।

#### প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি কহিলেন, ৰৎসগণ! তাবণ কর: জয়পুর নামে যে মনোহর নগর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই নগরে মহারাজ জয়-সেন বসতি করিতেন: রাজার নামানুসারেই উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ পরাক্রমে সমস্ত ভারত-় বর্ষের সম্রাট্ সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। তিনি আপন অধিকারের অন্তর্করতী প্রতি প্রদেশে বিদ্যালয়, ধর্ম্মালয় ও চিকিৎসালয় যথা-নিয়মে স্থাপন করাতে প্রজাবর্গ এরূপ সভারঞ্চক এবং ধর্ম-পরায়ণ হইয়াছিল যে, রামরাজ্যও তদীয় রাজ্যের তুলনাম্থল হইতে পারে না। মহারাজের এক পটুমহিষী ছিলেন, তাঁহার নাম হেমবতী। তিনি যেরূপ অলোকিক রূপবতী তদ্মুরূপ অসামান্যা গুণবতী ও স্থশীলা ছিলেন। তিনি সাবিত্রীতুল্য সতী, ছায়াতুল্য পতির অমুগামিনী, ও স্বীতুল্য হিতৈষিণী ছিলেন। বস্তুত: মহিলারা যেরূপ সদাচারগুণে গুরুজন নিকটে প্রতিষ্ঠিতা ও আদরণীয়া হন, তাঁহাতে সে সকল গুণের অভাব বিছুই ছিল না। কিন্তু গগনমগুল অসংখ্য নক্ষত্রমালায় খচিত হইয়াও যেমন একমাত্র চন্দ্র-বিরহে রমণীয় হয় না, এবং তরুগণ শাখা-পল্লবে উল্লসিত হইয়া ফুদৃশ্য ও মনোরম হইলেও ফলবান্না ছওয়ায় যেমন তৎস্বামীর ক্ষোভোৎপত্তি হয়, মহিষী এতাদৃশ উৎ-

কৃষ্ট গুণসম্পন্ন। হইয়াও যথাকালে পুত্রবতী না হওয়ায় দেইরূপ অশোভনীয়া ও মহারাজের বিমর্ধের কারণ হইয়াছিলেন।

একদা নরপতি শারদী পৌর্ণমাসীর সায়ংকালে মহিধী সমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন, এই কালে পূর্ববিদিক্ আলোকময় করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত
হইল; চকোর চকোরী সেই স্থধায় কিরণে ক্রীড়া করিতে
করিতে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইল; কুমুদিনা প্রীতিপ্রক্রুল্লচিতে
নিশানাথকে দর্শন করিতে লাগিল; বিটপিপুঞ্জের হরিদ্বর্ণ পল্লবে
চন্দ্রের শুভ রশ্মি পতিত হওয়ায় এক আশ্চর্য্য মনোহারিণী
শোভা প্রকাশ পাইল;—বোধ হয়, যেন তরুমগুলী অগণ্য
হীরকখণ্ডে ভ্ষিতা হইয়া পবনান্দোলিত শাখাবাছ দ্বারা ঋতুরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে। রাজাও মহিষা এইরপ
সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সানন্দাচিত্তে জগদাখরের অচিন্তা শক্তির গুণাসুবাদ করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে রাজভবনের অনতিদুরে এক ত্রাহ্মণশিশু
আথটা করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, তাহার মাতা তাহাকে অঙ্কে
ধারণ করিয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে
লাগিলেন: বাছা রে; চুপ কর, ঐ দেখ বুড়া মা আসিতেছে,
এখনি তোমাকে ধরিয়া লইবে। বালক তাহাতে ভয় না পাইয়া
বয়ং আরও ক্রন্দন করিতে লাগিল। মাতা পুনরায় "চাঁদ আয়
চাঁদ আয়" বলিয়া পুক্রললাটে অঙ্কুলিস্পর্শ করিতে লাগিলেন।
সন্তানবৎসলা ব্রাহ্মণপত্নীর বাৎসল্য-ভাবের এইরূপ মধুর

. >>

বাক্য নরেন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, অশত্যমেহ-সাগর উদ্বেল হইয়া তাঁহার চিত্তক্ষেত্র এককালে প্লাবিত করিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হতাশবায়ু-প্রভাবে তুঃখের তরক সমুদ্ভূত হওয়াতে, তিনি আপনার ইচ্ছাতরণীকে স্থির রাখিতে না পারিয়া, অমনি কহিয়া উঠিলেন,—"আহা! কি শুনিলাম, এত দিনে আমার শ্রুতিযুগল শ্রাব্যস্থার স্থা হইল। আমি অপুত্রক, যে স্থলে আমারই এরূপ হইল, সে স্থলে পুত্রবান্ ব্যক্তি, পূর্ব-জন্মার্জ্জিত-স্বকৃতি-ফলে এই অমূল্য পুত্ররত্ব প্রাপ্ত হইয়া**, পুজের** ফুকোমন-অঙ্গ-স্পর্শ-স্থাথ এবং অর্দ্ধক্ষ্ট্র মধুর বাক্য শ্রাবণে ও নবকুস্থম-দদৃশ স্থকুমার মুখচছবি নিরীক্ষণে আপনাকে চরিতার্থ-বোধে কি না স্থে সস্তোগ করেন! ধর্মশান্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষেরা: কহিয়াছেন, একমাত্র পুত্রই কেবল জনক-জননীকে পুরাম তুঃসহ নরক্যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ-করণে সমর্থ। পুত্রহেতু রমণীরা পতিপ্রিয়াও আদরণীয়াহন। সন্তান-শৃশ্য গৃহে আর শাশানে কিছুই বিশেষ নাই। যে গৃহ বালক দারা পরির্ত না হইয়াছে, সেই গৃহ জনশৃষ্ম অরণ্য, দীপশৃষ্ম কুটীর ও তারকশৃষ্ম চক্ষ্ণ: স্বরূপ। সমুদ্র যেমন সকল রত্নের আকর হইয়াও লবণা<del>সু</del>-मित्स्थिमञ्रूरण्यत्र भानरयान्या नरहः नृशे व्यक्ति धरन भारन कूरल শীলে স্থসম্পন্ন হইয়া পুত্রবিহীন হইলে তদ্রপ পিতৃবাসের অযোগ্য হন। গন্ধহীন পলাশ পুষ্পা, অসার ফলশস্যা, নির্বা-তায়ন অট্টালিকা এবং মূর্থ মনুষ্য শোভনতম হইলেও যেমন

গ্রাহ্ম নহে; স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ হইয়াও পুত্রবতী

না হইলে, সেইকপ অনাদৃতা এবং ভর্ত ও পিতৃ উভয় কুলের অশেষ ছঃখের কারণ হইয়া উঠে।" রাজা এইমাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সহসা নৃপেক্ষের মুখ হইতে এতাদৃশ ক্ষোভসূচক তুঃখদ বাক্য নির্গত হইয়। রাজদারার স্থকোমল সরল হৃদয়ে তীক্ষান্ত্র-স্বরূপ বিদ্ধ হইল। তখন তিনি, একবারে তুঃখের সাগরে নিমগ্রা হইয়া অন্তর্বাপ্রভাবে কণ্ঠাবক্ষাপ্রায় হইলেন, এবং রাজাকে একটা কথাও না কহিয়া নির্জ্জন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। রাজা অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহার বাক্যে মহিষা মনঃপীড়া পাইয়াছেন এই অনুশোচনা করিতে করিতে, শয়নালয়ে প্রবেশ করিলেন।

মহিষা ধরাসনে বসিয়া বাম করে কপোল বিশ্বস্ত করিয়া, আপনার ত্রদৃষ্টের বিষয়ে ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নর্মসুগল হইতে অনর্গল অশ্রুণরা নির্গত হইয়া বামভুজ বহিয়া চলিল। সেই সময়ের ভাব ভাবনা করিলে বোধ হয়, যেন পদ্মাসনা মন্দাকিনী মৃণাল-বাহিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ধরা-শ্য্যায় নিদ্রাগত হইলেন, এবং যামিনী অবসান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বেব স্থপে এক আশ্রুয়া তাপার ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। এক মহাতেজস্বী তাপস যেন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া মধুর সম্ভাষণে কহিতেছেন, "বৎসে! আর বিলাপ করিও না, আমি তোমার মনোত্রংখ দৃষীকরণাভিলাষে নর-ভূর্লভ তুইটী মনোহর ফল আনিয়াছি, গ্রহণ কর।" এই

বলিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্বক তাঁহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন: এই কালে মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া রাজ-জায়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল প্রাভঃসময়ের শীতল সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার সর্ববাঙ্গ স্থুশীতল ও রোমাঞ্চিত করিতেছে অনুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই, পূর্বের স্থায় ধরাশ্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এইমাত্র দেখিতে পাইলেন। অমনি বাস্তত্ত্বস্ত হইয়া গাত্রোপান করিয়া, ছঃখের হুংখী স্থুথের স্থুখী প্রিয়তমা শান্তা দাসীকে নিকটে ডাকিয়া স্থা-বৃত্তান্ত কহিলেন। শান্তা অতির্ক্ষা ও বৃদ্ধিমতী, স্থুতরাং স্থারে মর্ম্ম অনায়াসে বৃত্তিতে পারিয়া, সহাস্যবদনে কহিলেন, 'ঠাকুরাণি! ভগবান আপনার প্রতি প্রসন্ধ হইয়া ফলপ্রদানে মনোবাঞ্চা পূণ করিয়াছেন, এক্ষণে ষত্তী দেবার স্থানে গলবত্ত্বে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার স্থা সমূলক করিবেন।"

অন্তঃপুর-মধ্যে পরস্পর এই কথার আন্দোলন হওয়ায় রাজার কর্ণগোচর হইল। যেমন অনার্প্তিতে বিন্দুমাত্র মেঘ-বারি পতিত হইলে, চাতকের নিরাশ চিত্তে আশালতা অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তত্রূপ মহারাজের হতাশ চিত্তে কিঞ্চিম্মাত্র আশার সঞ্চার হইল।

বাপু সকল! স্থথ ছুংখের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না। ছঃখাস্তে সুথের উদয় এবং সুখাস্তে ছুংখের ভার অবশ্যই বছন করিতে হয়। অতএব অতিমাত্র বিপদ্ উপস্থিত হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বনে কালপ্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখ, মহারাজ জয়দেনও একাল পর্যাস্ত ধৈর্যাবলম্বনে সময় প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব-বৃক্ষে মানবছুর্লভ ফল প্রাপ্ত হইলেন, কেন না কিয়্যাদ্দিবসান্তে রাজাঙ্গনা হেমবতী গর্ভবতী হইলেন।

\*

গভাধানে শশিকলা-সদৃশ রাজ-ললনার মুখনী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মধুর-রসাম্বাদ-বিরতা হইয়া দগ্ধ মৃত্তিকা ও অন্নরসাম্বাদে ইচ্ছাবতা হইলেন, অপূর্ব পালস্কোপরিভাগ পরিভাগ করিয়া, ধরাতলে অঞ্চল-শ্ব্যা স্থেকর বোধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে পূর্ণার্ভা হইলেন।

মহিষীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত, রাজা এইমাত্র শ্রাবণে প্রমোদ-বাটিকা প্রবেশপূর্বক অক্তমনক্ষের মত, কখন বাহিরে কখন অন্তরে গমনাগমন করিতেছেন। ইতিমধ্যে ব্যজনিকাকে অদূরে ব্যস্তগামিনী দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যজনিকে! সমাচার কি ? অভিবেগে গমন করাতে সে ও তখন কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল "মহারাজ!" এই সম্বোধনে স্থানে নিঃশাস প্রশাস ত্যাগ করিতে লাগিল। স্নেহের ধর্ম্মই অনিষ্টাশন্ধা, ইহাতে রাজা একে আর বিচার করিয়া ভাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে সে গতক্রম হইয়া কহিল, "আপনার একটা স্থকুমার হইয়াছে।" রাজা আশাকু-

চিত্ররথ গন্ধর্বপতি সেই অসামায়্ত হৃৎর্শের প্রাচল্ডিত্বরূপ কঠোর য়১র কারাবাস করিতে লাগিলেন।

রূপ শুভ সংবাদ শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার কণ্ঠস্থিত বহুমূল্য মণিময় হার সংবাদদায়িনীকে পুরস্কার করিয়া অবিলম্বে অন্তঃ-পুরে গমন করিলেন। কুমারের স্থকুমার মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণে তাঁহার হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল হইল। তিনি তথনি নিমেষশৃশ্য-লোচনে বারংবার সেই চন্দ্রাসা অবলোকন করিতে লাগিলেন. কিন্তু তাঁহার নেত্র-পিপাসা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। যতবার দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়, এবং সেই স্কুমার সৌন্দর্য্যালা নৃতন নৃতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইতে থাকে: রাজা আনন্দে বিহবল হইয়া কহিতে লাগিলেন, সংসারীরা সংসার-ভারে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া যে পুত্রের মুখাবলোকনে সকল ছঃখ দূর করেন, যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন, আমি আজ সেই পুত্রের মুখচন্দ্র অবলোকন করিতেচি, অতএব আমার খার ভাগ্যবান্ কে আচে ?

পৈতৃক রীতামুসারে শুভ কর্ম্মে যে ক্রিয়া-কলাপ করিতে হয়, কালক্রমে তাহার কিছুরই অশুথা হইল না। কুলাচার্য্য নৃপস্থতের অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া বিজয়চন্দ্র নাম রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে পুক্র বিভাভ্যাসোপযুক্ত-বয়র হইলে, নৃপতি সুমস্ত-নামা প্রধান মন্ত্রীকে উভানমধ্যে এক বিভামন্দির প্রস্তুত করাইতে অমুক্তা করিলেন। মন্ত্রিবর স্থপতিকে ডাকাইয়া, প্রসিদ্ধপ্রণালীমত বিভা-নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন। মুগতি অত্যন্ত্র দিনের মধ্যেই এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিল।

অনস্তর রাজা ধৈর্বাশীল, শ্রাদ্ধাযুক্ত, ঋজু-স্বভাব, রীতিনীতিজ্ঞ, দূরদর্শী, কুসংস্কার-বিরত, শমদমাদিবিশিষ্ট এক আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সন্মিধানে পাঠার্থে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। নগরস্থ অতাশ্য বিভালয়ও তৎসঙ্গেই মিলিত হইল।

বাছাসকল! শুনিলে ও শিক্ষাচার্য্যের কত গুণ থাকা আবশ্যক। উক্তরূপ আচার্য্য না হইলে, স্থকুমার-হৃদয় শিশু-গণের শিক্ষাকার্য্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন হয় না: কেন না পরি-ণামে শিশ্বগণ শিক্ষকের প্রকৃতির অনুকরণ করে। যেমুন তামপাত্রে স্বর্ণ রাখিলে স্বর্ণ তামবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রুপ শিক্ষকের প্রকৃতি হান সইলে শিশুগণেরও চরিত্র হেয় হয়, সন্দেহ নাই 🖟 রাজা জয়সেনের স্থাপিত বিচ্ছালয়ের শিক্ষাপ্রণালী এখন পর্যান্ত আমার মনে জাগরুক আছে। একদা আমি বিছালয়ে উপন্ধিত। হইয়া দেখিলাম, বালকগণ একাবলা-বার-স্বরূপ বুঞ্চিকামালায়# বসিয়া আছে, শিক্ষকগণ বেত্র-সিংহাসনে 🕆 বসিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। সহসা আমাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার। সমুচিত সম্মানপূর্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বালক-গণও বিদ্যালয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্ভ্রমসূচক বাক্য-প্রয়োগে দগুরমান হইল। আমি সহাস্য মুখে তাহাদিগকে বসিতে বলিলাম। সকলে উপবেশন করিল। অনস্তর ক্রেমে প্রতি শ্রেণীতে গমন করিয়া দেখিলাম বেদ, বেদাস্ত, স্মৃতি, ভূগোল, জ্যোতিষ্ পদার্থবিদ্যাদি নানাপ্রকার শালের আলোচনা

হইতেছে। প্রাসাদের ভিত্তিতে চিত্রভূগোল ও চিত্রখগোল প্রভৃতি বিচিত্র চিত্রফলক বিস্তৃত রহিয়াছে। জগদবিখ্যাত মহামাশ্য পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্ত্তি দেশ-বিদেশীয় নানাজাতীয় জীব-জন্তুর অবিকল চিত্র সকল, স্বচ্ছাদর্শে আরুত রহিয়াছে: 'এবং শেতপ্রস্কর-নির্শ্মিত ভগবান বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রতিকৃতি দারা বিদ্যালয় অপুর্বর শোভা ধারণ করিয়াছে ; -- হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁছারা জীবিত থাকিয়া বালকর্নের বিদ্যা-বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতে-ছেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থসমুদায় গ্রন্থাগারে পুস্তকভক্তা-বলীতে স্তরে স্থারে স্থাপিত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের 'প্রান্তরে এক ব্যায়ামালয়, দক্ষিণাংশে সঞ্চীতশালা, উত্তরাংশে শিল্পালয়, যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিজয়চক্র পাঠা-ভাসে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত্র দিনেই সর্বাশান্ত্রে স্থানীক্ষত হই-লেন। আচার্য্যেরা তাঁহাকে কুত্বিদ্য দেখিয়া উপযুক্ত। প্রশংসাপত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া রাজনিয়ম ও ওণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজান্সনা হেমবতী পুনর্গর্ভবতী হওয়ার চিত্রধ্বজ পদ্ধর্বব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাকালে ভূমিষ্ট হইলেন। গ্রহণোশুক্ত পূর্ণেন্দু বিমানমগুলে প্রকাশিত হইয়া বিমল প্রভা বিস্তার ঘারা দিঘাওলীকে আলোকময়ী করিলে যেমন রমণীয় হয়, সদ্যোজাত স্থৃত সেইরূপ সৃতিকাগৃহকে রমণীয় করিল। ক্লুং- শিপাত্ম দীনজনের অন্ধজললাভের সহিত স্বর্গলাভ হইলে যেমন পরিতৃথি ও আনন্দ জন্মে, এই শুভ সংবাদ শ্রেবণে রাজারও তজ্ঞপ প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিল। সময়োচিত প্রসব সংস্কার একে একে সমাধা হইতে লাগিল। কালক্রমে যে যে ক্রিয়া-কলাপ আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন হইল। রাজা পুজের স্কুমার মুখ্ শ্রী অবলোকনে বসন্তকুমার নাম প্রদান করিলেন। বসন্তকুমার মাতার হৃদয়-সরোবরে পদ্মের নায় প্রস্ফুটিত হইয়া পিতার নেত্রানন্দ বর্জন করিতে লাগিলেন। নৃপাল এইরূপে পুজ্র কলত্রাদি লইয়া নিরুদ্দেগে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

বৎস সকল ! পূর্বেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে স্থ্যত্নথের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। যেমন দিননাথ অস্তগত ছইলে তামসময়ী যামিনীর আগমন হইয়া থাকে, সেইরূপ স্থাথের অবসানে ছঃথের উদয় হয়। রাজা জয়সেন নিরুৎকঠে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ মহিষার হৃৎপিগু বিকৃত
ছওয়ায় এক অভূতপূব্ব ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি
দিনদিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণা
আর কিছুই থাকিল না; ছুর্জ্জয় ব্যাধিরান্ত পূর্ণশীকে যেন এককালে কবলিত করিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ আমুপ্রবিক
চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উত্তরোত্তর ব্যাধির আতিশয় হইয়া, মহিষা অগ্রিতাপিত পুস্পের
নায় মলিন ও শ্যাগত হইলেন। এইং আসম্বালে প্রাণাধিক

পুত্রদ্বয়কে নিকটে বসাইয়া, বসন্তকুমারের হস্ত ধরিয়া বিজয়চন্ত্রকে কহিলেন "বাছা বিজয়, তুরন্ত কাল ব্যাধিরূপে আমাকে আক্র-মণ করিরাছে । ইহার কঠিন হস্ত হইতে আর আমার অব্যাহতি নাই। বাছারে। আমার মনের ব্যথা মনেই থাকিল। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমরা ছুটী ভাই চাদম্থে একবার মা বলিয়া ডাক, শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হই।" এই কয়েকটি কথা কহিবামাত্র, **অন্ত**র্বাষ্প-ভরে কণ্ঠা-বরোধ হইলে, তিনি চিত্রপুত্তলীর স্থায়, পুত্রদিগের পানে চাহিয়া রহিলেন। বিজয়চন্দ্র মাতার এতাদৃশ বিলাপবাক্যশ্রবণে ও তৎকালঘটিত ভাব নিরীক্ষণে অপার বিষাদ-সাগরে পতিত হইলেন, নয়নযুগলের জালে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। ৰসস্তকুমার নিতান্ত শিশু, মাবা কি জন্ম কাঁদিতেছেন এবং দাদাই বা কেন কাঁাদতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহারা কাঁদিতেছেন, অতএব মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বোদন করিতে লাগিল।

আহা! অপত্যমেহের কি আশ্চর্য্য ভাব! মহিবীর ত শার
অধিকক্ষণ অপেক্ষা নাই, ক্রমে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে
লাগিল; তথাপি প্রাণাধিক পুক্রন্বয়ের ব্যাকুলাবস্থা, উপস্থিত
কফ্ট অপেক্ষা সমধিক বোধ হইল। তিনি রোদন-বদ্দে
কহিলেন, "বাছা বসস্তু! এস আমার কোলে এস, আর কাঁদিও
না, ভোমার ভয় কি ?" অনস্তুর বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, "বাছা!
ভূমিও কি পাগল হইলে ? কোথায় বসস্তুকে সাস্থ্না করিবে

না আপনিই অধৈর্য্য হইলে ! ছি ছি । ক্ষান্ত হও, বসন্তকে কোলে লইয়া অভাগিনীকে চরিতার্থ কর ।" এই বলিয়া বসন্ত-কুমারকে বিজয়চন্দ্রের হত্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "আমার জাবনের জাবন অঞ্চলের ধন ভোমাকে দিলাম । তোমার ছোট ভাই বটে, তথাপি মায়ের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়া বল, ইহাকে কথন কিছু বলিবে না, সর্ববদা নিকটে রাখিবে।" বিজয়-চন্দ্র অশ্রুপ্রনিয়নে কহিলেন, "মা ! বসস্তকে কাহার নিকটে রাখিয়া যান, এ বোদন করিলে আমি কি বলিয়া বুঝাইব।" এইমাত্র কহিয়া উত্তরীয়বসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন পূর্বক হুছেশন্দে রোদন করিয়া উঠিলেন । রাজা মহিয়ার বিলাপে ও পুত্রুদ্যের ক্রেন্দনে সাতিশয় বাাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শান্তা অকস্মাৎ দূর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া দৌড়াদৌড় আসিয়া কহিলেন, "আ! তোমরা কি সকলেই ক্রিপ্ত হইয়াছ। মা ঠাকুরাণী একে বাাধির জ্বালায় অন্থির, তাহাতে আবার তোমরা কালালটি করিয়া আরও ব্যাকুলিতা করিতেছ। ইহারা ত ছেলে মানুষ কাঁদিওই পারে; মহারাজ, ইহাদিগকে সাস্ত্রনা করিবেন, না আপনিও ছেলের মত হইয়াছেন।" এইরূপ করিয়া কহিল, "বাছা রে! চুপ কর, আর কাঁদিও না, তোমার মা এখনি ভাল হইবেন।" পরে বিজয়-চন্দ্রের হস্ত ধরিয়া কহিল, "বাছা বিজয়! তুমি ত অবোধ নও, তোমাকে আর কি বুঝাইব, এখন তোমার কাঁদিবার সময়

নয়; দেখিতেছ না তোমার মা কেমন সন্ধটে পড়িয়াছেন, কাঁদিলে আর কি হইবে বল, এক্ষণে পুত্রের যে কর্ত্তব্য তাহাই কর।" শাস্তা এইরূপে একে একে সকলকেই সাস্তনা করিল।

রাণী শাস্তা আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে বসিতে কহিলেন। শাস্তা নিকটে বসিলে, কাতরস্বরে কহিলেন, "শাস্তে। আমি সংসারের তাৰৎ ভার হইতে অবস্ত হইলাম। তোমাকে যদি কখন কিছু বলিয়া থাকি, সে অপরাধ ক্ষমা করিয়। জন্মের মত বিদায় দাও। অধিক আর কি ৰলিব, আমার বিজয়-বসস্ত আজি হইতে তোমার হইল। এই সংসারে. আমার বলিয়া, উহাদের মুখপানে চায় এমন কেহই নাই, ভূমি মা হইয়া পালন কর।" এইরূপ কহিতে কহিতে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় কহিলেন, "মহারাজ! এ অভাগিনী আপনার দাসা হইয়া অনেক স্থুখসম্ভোগ করিয়াছে, সেজস্তু কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই: এক্ষণে আমার আসন্নকাল উপস্থিত। যদি কখন কোন অপরাধ করিয়া থাকি, দাসীকে অভয়দানে মার্চ্চনা করুন। আপনি ভূপতি, মনে করিলে আমা হইতে শত গুণে গুণবতী পাইতে পারিবেন; কেবল আমার বিজয়-বসস্তই মাতৃহীন হইল; তাহারা আর মা পাইবে না ; আপনি পাছে তাহাদিগকে বিস্মৃত হন, আমার এই আশকা হইতেছে। দেখা সাক্ষাৎ যা হইবার জন্মের মত হইল।" এই বলিয়া রাণী নিস্তর্ক হইলে, রাজা দীর্ঘ-নিঃখাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজ্ঞার নিঃখাস প্রখাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেখিতে

দেখিতে প্রাণবায় বায়ুর সহিত মিলিত হইল; কেবল মায়াময়ী ছবিমাত্র ধূলার ধূসরিত হইতে লাগিল। পুরবাসিনীগণ, কেহ বা হা মাতঃ! কেহ বা হা রাজলক্ষিন! কেহ কেহ প্রিয়সখি! সম্বোধনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার মূত্ত-শরীরোপরি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া অঙ্কের ধূলা ধৌত করিতে লাগিল। এই রূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে বিজয়চন্দ্র ও বসস্তকুমার মা, মা, শব্দ করিয়া তাহাতে রোদনাত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রজেশ্বর প্রণয়িনীর বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া দশ দিক্ শৃষ্ঠ দেখিতে লাগিলেন! তখন তিনি, স্থাখের অবস্থায় কি চুঃখের मगारा, लाकानारा कि विज्ञन वरन, निजावशार कि जाश्र অবস্থায়, শৃত্যপথে কি ধরাতলে আছেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কখন কহিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে! কোথায় যাও, আমাকে ছাড়িয়া ৰাইতে পারিবে না; যদি নিতান্তই যাবে, তৰে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, আমিও ভোমার অমুগমন করিতেছি।" কখন, "হা সতি! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমাকে প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া এখন কোথায় যাইতেছ ? আমি তোমা বই জানি না. চিরকাল একতা ছিলাম, যাইবার সময় অপরিচিতভ্রমে কিছুই বলিলে না। আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আর যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে প্রেমাধীনকে এরূপ দুঃসহ যাতনা দেওয়া উচিত নয়। ভাল, আমাকেই ষেন বিশেষ অপরাধী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে, বল দেখি, তোমার পুত্রেরা কি

অপরাধ করিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইতেছ? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তথাপি তাহারা দীননয়নে তোমাপানেই চাহিয়া আছে। নয়নোন্মীলন-পূর্ববক একবারও দেখিলে না?"

মহারাজ করুণধ্বরে এবংবিধ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনস্তর রাজার অমাত্যবর্গ মহিষার শব লইয়া যথাবিধি অন্তঃষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। ভূপতি প্রণয়িনার বিয়োগে শোকাগারে শয়ন করিলেন, এবং পূর্ববাপর সমস্ত বৃত্তাস্ত যতই ব্যাকুলিত হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

প্রধান মন্ত্রী নরনাথকে শোকসাগরে শ্য়ান নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাঞ্জলি-পূর্বক কহিতে লাগিলেন,—"মহারাজ ! সাংসারিক অসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেন শোক-সম্ভাপ বিস্তার করিতেছেন ? এই যে সংসার, কেবলই সংসার । যেমন নাট্যশালায় সূত্রধার শৈল্যগণকে নানাপ্রকার কৌতুকাবহ বেশ-ভূষণ ধারণ করাইয়া, পার্ষবর্ত্তী দর্শকাদগের চিত্তবিনোদনার্থ নাটকের ভাবামুসারে অভিনয়ারস্ত করে, অভিনয়কারীদিগের কেহ অথগু ব্রহ্মাণগুর অভিনয়ারস্ত্র করে, অভিনয়কারীদিগের কেহ অথগু ব্রহ্মাণগুর তিপদীপ বাসীর স্থায় সন্তাপ প্রকাশ করে, কেহ পুত্রশোকে কাতর হইয়া হৃদয় বিদার্গ করিতে থাকে, কেহ চিত্ততাষিণী প্রণায়নীর বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উন্মন্তপ্রায় হয়, এবং কেহ বা হৃদয়শোক-বিনোদন স্থথ বর্দ্ধন বন্ধুর সন্মিলনে চিত্তানন্দ

প্রকাশ করিয়া থাকে; এইরূপে নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইলে যাত্রা ভঙ্গ হয়। তথন কোথা রাজা, কোথা প্রজা, কোথা শোক, কোথা হর্ম, কিছুই থাকে না। বিবেচনা করিলে এই সংসারও তক্রপ নাট্যশালা। আপন আপন কর্ম্মবেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরন্তর নাট্য-ক্রীড়া করিতেছে, স্থুতরাং কার্য্যান্তে প্রস্থান করিবে; এজন্য শোকহর্মে প্রয়োজন কি ?

হে মনুজেশর ! আপনি জ্ঞানী হইয়। কি হেতু বিরহবিকারে বৈচলিতচিত্ত হইতেছেন, এবং অপ্রয়োজন শোক ও অনর্থক অপবাদ প্রকাশ করিতেছেন ? এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি কার, আপনার কে, আপনা আপনি আপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় শোক-সাগরে নিপতিত করিতেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, যে কালে এই পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সকলেই করালকাল-কবলে পতিত হইবেন। ভ্রমিত্ত অহরহঃ বিরহছুঃখ প্রকাশ অতি অক্তব্য।

হে সার্ববভৌম! সন্ধ, রজঃ, তমঃ, পৃথিবী এই ত্রিগুণাধার;
এবং পরিবর্ত্তন তাহার স্বভাব। স্থতরাং জরাজীর্ণতা দূরীভূত
হইয়া, যাবতীয় জাব জস্তু এবং রক্ষলতাদি অভিনৰ রূপ ধারণ
করিতেছে। বাস্তবিক, অনস্তত্রক্ষাগুপতির স্থকৌশলসম্পন্ন
পরমাশ্চর্য্য নিথিল ত্রক্ষাগু বিষয়ে চিস্তা করিলে, একবারে নির্মাল
আনন্দনীরে নিময় হইতে হয়, এবং তদ্বিবর্ত্তন অমুধারনপূর্বক
অবলোকন করিলে, বিশ্ময়াপন্ধ না হন, এইরূপ ব্যক্তিই বিরল।

মহারাজ সংসা সকলেরই অন্তঃকরণে বিবেক-বৈরাগ্য উদিত হুইরা থাকে। কিরৎক্ষণ স্থিরান্তঃকরণে বিবেচনা করিলে, দেদীপ্যমানবৎ প্রকাশিতা হুইবে বে, এই মহীমণ্ডলে সকলই পরিবর্ত্তন পরতন্ত্র ও সকলই অ'নত্য। হাব ভাব-রূপ লাবণ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হুইতেছে। বৈষয় গান্তীব্য ঐশ্বর্য মাধুর্য স্থুখ স্বচ্ছন্দত। বিষয়ে পরিবর্ত্তন হুইতেছে। মান বিষয়ে পরিবর্ত্তন হুইতেছে।

উধাকালে গাত্রোত্থান করিয়া কুস্থমবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে মকরন্দে পরিপূরিত প্রফুল কুস্থমকলিকাসকল দৃষ্ট হয়। মধুব্রতকুলের মধুমিশ্রিত আনন্দধ্বনিতে প্রমানন্দরসে চিত্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে। স্থবাস-কুস্থমবাপিত স্থশীতল সমীরণ · সেবনে সম্ভপ্ত হৃদয় সুশীতল হইলে, কৃতজ্ঞচিত্তে জগদিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়। কিন্ত সেই পরমরমণীয় শ্রান্তিহর প্রসুনারণ্যে মধ্যাহ্নকালে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রচণ্ড তেকোময় প্রভাকরের করে সমগ্র কুস্থমের মলিনত্ব, ষট্পদের ভগ্ন-চিত্ততা, . মন্দ-মারুতের উষ্ণয় ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না। এবং সেই প্রচণ্ড তেজোময় রবি মধ্যাহ্নকালে বে প্রকার জ্যোতিমান দৃষ্ট হন, সায়াহে তাঁহারই বা সে প্রথর ময়ুখমালা কোথার থাকে, ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ভিরোহিত হয়। শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে শশিকলা প্রত্যক্ষ ও ক্রমশঃ পোর্ণমাসীতে বোড়শ কলা পরিপূর্ণ হইয়া, নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীরণ দ্বারা ধরণীকে কি রমণীয় শোভায় শোভিত করে, এবং সেই সুচারু চক্রিকাধ্যানে কাহার অস্তঃ-

করণে ঈশ্বরানন্দ রসের প্রবাহ প্রবাহিত না হইতে থাকে। অন-স্তর অংশ পরম্পরার ধ্বংস হইলে, ঘোর তিমিরাবৃত অমাবস্যাতে সেই নির্মাল ছ্যাতির আর কিছুই নিদর্শন থাকে না।

মনুষ্যেরও বাল্যাবস্থার সহিত কৈশোর, প্রোচ ও বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করিলে, বোধ হয়, বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য কেবলই পরিবর্তনশীল। মনুষ্য প্রথমে সংজ্ঞাবিহীন পঙ্গু ও পরাধীন থাকেন। পরে ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বোধ হইতে থাকে, এরূপ সৌকুমার্য্য ও সৌল্পর্য্যের মধুর মাধুর্য কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় যৌবনাবস্থার সেই স্থানর রূপ-লাবণ্যের স্পৃষ্টতা আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। খ্যামবর্গ কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে; কপোল কণ্ঠ পিশিত লোলিত হয়; শক্তি অভাবে তৃতীয় পদতুল্য ষষ্টি ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠে। দর্শনাভাবে রঙ্গনা স্পষ্ট বক্ত্বতা করিতে সমর্থ হয় না। এবস্প্রকার সজাব ও নিজীব সকল পদার্থেরই নিরন্তর পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব, অনিত্য প্রাণী ও অপ্রাণী পদার্থের বিয়োগে বিচ্ছেদ তৃঃখাপন্ন হওয়া বিজ্ঞালোকের উচিত নয়।

যদি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত না হইতে কালপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি ? মহারাজ ! এ বিষয় কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে, দেদীপ্যমানরূপে প্রকাশিত হইবে যে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে বহুবিধ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া, বৃদ্ধিবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তুসমুদায়ের সম্বন্ধ রাখিয়া, স্কুচারু কৌশল প্রদানে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎস্বরূপ এই অভিপ্রায় বিধান করিয়াছেন,—মাজ্জিত বৃদ্ধি-

সহকারে সমগ্র মনোবৃত্তি সঞালিত করিয়া, সচ্ছন্দাবস্থায় স্থন্দর রূপে স্থুখসম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। আমরা মনোরুত্তি সকল পরিচালন করিয়া ভোজ্য ব্যবহার্য্য সমগ্র সামগ্রী প্রস্তুতকরণপূর্ববক বিবিধ-প্রকার স্থপস্তােগ করিতেছি; হিমাগমকালে বিচিত্র পট্টবস্তাদি প্রস্তুত করিয়া হিমের হিমত্ব হইডে শরীর রক্ষা করিতেছি, এবং বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিভিন্ন ৰাজ ৰোপণ বা বপন করিয়া, কত প্রকার স্থাদ উদ্ভিদ্ প্রাপ্ত হইতেছি। তুঙ্গ শৈলারত হইয়া কাষ্ঠাদি কর্ত্তন করিয়া তরণীগঠনদার৷ ভূরি <mark>ভূরি উর্দ্মিমতী স্রোভম্বতীর</mark>: পারাবতীর্ণ হইতেছি; এবং বিকটাকার মত্ত মাতঙ্গ, তুর্ণগতি তুরঙ্গ, বলিষ্ঠ বৃষভ, শ্রমশীল উষ্ট্র, সহিষ্ণু গর্দ্ধভাদি পশুকে যৎ-সামান্য বোধে বশীভূত করিয়া স্বাস্থ মনোনীত কর্ম্মে নিযুক্ত -করিতেছি। আমরা অসাধারণ বুদ্ধিবলে পরমমঙ্গলালয় পরমে-শ্বরের পরমমঙ্গলপ্রদ ভৌতিক নিয়ম সকল এরূপে অবগত হইতেছি যে, অনল জলাদির নিকট 🐲 তে মানবজাতির অতীৰ সাবধানতা আবশ্যক, কারণ ইহার ছারা মনুয়োর জীবন অনা-য়াসে নফ ছইতে পারে। আবার এই বুদ্ধি ঘারা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতেচি।

দূষিত ৰায়ু দেবন করিলে এবং আহার বিহারাদি প্রাত্যহিক ক্রিয়ার যথানিয়নের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত ঔষধ দারা শাস্ত না হইলে, স্তরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কারণ হইয়া উঠে। আর সেই যে ভয়ক্কর মৃত্যু-–যাহার নাম শুনিলে জীবমাত্রেরই হুৎকম্প হইতে থাকে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে জাজ্ল্যমানবং প্রতীত হইব যে, সেই মৃত্যুকে জগবিধাত। স্কল করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত ও জলে পতিত হইয়া খাস প্রখাস ক্রন্ধ হইলে যে প্রকার অসম্থ যাতনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ যাতনা দার্ঘকাল পর্যান্ত থাকিলে, কি কন্টের বিষয় হইত তাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পর্মেশর মৃত্যু স্প্তি করিয়া এই সকল তুঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করিবার উপায় করিয়াছেন। তল্পিমত্ত শোকাকুল হওয়া বিজ্ঞ মন্ত্র্যের কথন উচিত নয়।

মন্ত্রার প্রবোধবাকের রাজার অন্তঃকরণ অনেক স্থান্থির হইল। তখন তিনি শান্তাকে ডাকাইয়া কহিলেন, শান্তে, আমার বিজয় বসন্ত তোমার হইল। তুমি একাল পর্যান্ত পালন করিয়াছ, এইহেতু ইহারা তোমাকে আয়ি সন্বোধন করিয়া থাকে। এখন প্রতিপালিত ধন প্রতিপালন কর। আমার বলা বাছল্য। শান্তা কহিল, মহারাজ! বিজয়-বসন্তের জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি স্থান্থ হইয়া রাজকার্য্য করন। শোক করিলে আর কি হইবে? বিধাতার নির্ববন্ধ কখন খণ্ডন হয় না। এক্ষণে প্রায় সকল ঘ্রেই এইরূপ হইতেছে।

অনস্তুর শান্তা সন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বিজয়চন্দ্র ও বসন্ত কুমারকে লইয়া বহিব টির এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

একদা ভূপতি বিচারাসনে আসীন হইয়া ন্যায়ান্যায় বিবেচনা-পূর্বক বাদী ও প্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার করিতেছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া অবনতশিরে নিবেদন করিল—মহারাজ! আপনার কুলপুরোহিত ভগবান ধৌম্য বহিছারে দণ্ডায়মান আছেন; আদেশ হইলে আসিয়া আশীর্কাদ করেন। মহীপাল সম্মান-পূর্বক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরোহিত রাজ-সন্ধিহিত হইয়া আশীঃপুপ্প প্রদান করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। রাজা প্রণিপাত পূর্বক কুমুম গ্রহণ করিয়া, আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। অধিবর মণিময়-চতুক্ষোপরি উপবিষ্ট হইলেন। এই কালে সভা-ভঙ্গ-সূচক সুন্দুভিধ্বনি হইল, পাত্র-মিত্র প্রশ্নকর লেখক প্রভৃতি কর্ম্মকর ও কর্মাচারিগণ প্রস্থান করিলেন।

ধৌম্য ঋষিবর রাজার অবকাশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,
এক্ষণে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ ! লক্ষ্মীস্বর্জপিণী রাজ্ঞীর পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায়, আমি জাবন্মৃতবৎ হইয়া
আছি। সাধ্য কি, সকলই ঈশ্রের নিয়মাধীন, চিন্তা করিলে
আর কি হইবে, উপায়ান্তর নাই। সর্ববদা শোকে ময় থাকিলে
নৃপতিরা স্কাক্ররেপ রাজকার্য্য পর্যালোচনা করিতে পারেন না,

স্তরাং রাজ্যমধ্যে অবিচার হইয়া উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের স্থতা বিনাশ করিয়া মনুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায়
করে; অতএব এরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ববতোভাবে কর্ত্বয়!
কিন্তু মনুষ্য বিষয়-কর্মাদি হইতে অপসত হইয়া একাকা থাকিলে
চিন্তা স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তমা
সহধর্মিণীই মধুর বাক্যালাপে চিন্ততোষণ করিয়া চিন্তা দূর
করিতে সমর্থ। সহধর্মিণীর সহিত সতত বাস করিলে পুরুষ
করিতে সমর্থ। সহধর্মিণীর সহিত সতত বাস করিলে পুরুষ
কথনই ব্যভিচার আশ্রেয় করে না। অতএব এক্ষণে এই
অনুরোধ, পুনর্ববার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, ভগবান্!
আপনার বাক্য শিরোধার্যা; কিন্তু অনেক কাল গত হইয়াছে,
' বৃদ্ধকালে এমন অনুমতি করিবেন না। পুত্রপ্রয়োজনে ভার্যা;
ঈশ্বরেচছায় আমার তুইটা পুত্র জন্মিয়াছে, এক্ষণে আর পরিণয়স্ত্রে বন্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ নহে।

পুরোহিত কিয়ৎক্ষণ মোনী থাকিয়া পুনর্ববার কহিলেন, মহারাজ ! আপনি যাহা কহিতেচেন যথার্থ, কিন্তু গৃহাশ্রমীর এ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত নয় : কারণ, সংসারাশ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা, গ্রাহান গৃহ শ্মশানতুল্য । স্ত্রীরা গৃহের শ্রীম্বরূপা ; বিবেচনা করিলে, জ্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই । পুরুষ নিজ পুশ্যবলে যদি সাধ্বা স্ত্রার পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণামে বিপদ্ধ হন না। অগ্রে পতির মৃত্যু হইলে, সতা তাঁহার জমুগামিনী হইয়া অভয় প্রদান করেন। পতি অতি ঘোর কলুষে কলুষিত হইলে, সতী সক্তপুণ্যার্দ্ধ প্রদানে পতিত পতিকে পাশ-

পদ্ধ হইতে পরিত্রাণ করেন। বিশেষতঃ মৃতদার ব্যক্তির সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই।

হে সার্বভৌম! সতার গুণে কত শত মহাপরাক্রমশালী মহাত্মারাও আত্মরক্ষা করিয়াছেন: মহাবার্য্য সত্যবান নরেক্র বিজ্ঞন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতি-প্রাণা সতী সাবিত্রীর গুণেই পুনজ্জীবিত হইয়াছিলেন। ভগবান রামচন্দ্র সীতা সতীর অসামান্ত শক্তিসাহায্যে চুর্জ্জন্ন দশস্কন্ধ রাবণকে পরাজন্ত করেন। মহাধমুদ্ধর পার্থ কেবল বলভদ্রের অমুদ্ধা স্কুন্ডার শকটপরি-চালন-কৌশলে সমুদ্র-সদৃশ যাদব-দৈশু-দলে জয়ী হইয়াছিলেন। পুরুষ মহারোগাক্রান্ত হইলে, বন্ধু প্রভারণা-পূর্নক দূরে পলায়ন করেন, পুত্র নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কক্সা দূরে থাকিয়াই ' ক্রন্দন করিতে থাকেন, কিন্তু পতিপ্রাণা সতী প্রাণকে পরিত্যাগ করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি পতির জীর্ণ দেহ ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রাষা করিতে আরম্ভ করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী. বিপদের আঞ্জয় এবং আর্তজনের জননী-রূপা। মহারাজ। এমন স্ত্রা-গ্রহণে আপনি কখন অসম্মত হইবেন না।

পুরোহিতের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে রাজা দার-পরিগ্রহে সম্মত হইলেন, এবং ধৌম্যও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শাস্তা তাঁহার পরিণয়সূচক কথার আন্দোলন জানিতে পারিয়া একদা বিজন নিকেতনে বিষণ্ণবদনে কহিল, মহারাজ! অশীতি বর্ষে কি আবার আপনার বিবাহ দেখিতে হইবে? এখন কি আপনার আর ইহা

मारक ? जेश्वरत्रच्छात्र विकारहत्त्व विवादहत यांगा **२**हेगारहन, আপনি ঠাহার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্তে অবশেষ কাল্যাপন করিতে পারেন। আপনার পক্ষে এখন ত ইহা ভাল দেখায় না। লোকে শুনিলেই বা কি কহিবে। ছি ছি। আপনি কখন এমন কর্ম্ম করিবেন না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মৃতদার হইলেই কি বিবাহ করিতে হয়? কালাকাল কি কিছুই বিবেচনা করিতে হয় না? আপনি সর্বশাস্তদর্শী, আপনাকে আর অধিক কি ্বলিব। যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাই করুন। শাস্তা এইরূপ কহিলে, রাজা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে পুরোহিত রাজসন্নিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! একণে কেবল আপনার আগমনাপেক্ষা, আর সকল উভোগ হইয়াছে। শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব কি ? সেই স্থলে গমন করিতেও অন্ততঃ তুই দিবস হইবে। রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। রাজা পূর্বেব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অগত্যা পরিণয়সূচক পরিচ্ছদ পরিধান পূবর্ব শকটারোহণে গমন করিলেন।

কন্যাকর্ত্তার নিকেতনে নিরূপিত দিনে উপনাত হইলে সকলে স্ব যোগ্যাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা দেশব্যবহারের বাধ্য হইয়া স্ত্রা-আচরে জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মহিলাগণ মহীপালকে দর্শন করিয়া কৌতুকচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, আঃ! ঈশ্বরের কি বিজ্মনা! আমাদের ছুর্জ্জময়ী কোমলাঙ্গী, নবীনা যুবতী; এ দিকে ত বরের বয়স শেষ। অজের গলায় কি গজমুক্তা সাজিবে? এক ছুমুখ রমণী অমনি কহিয়া উঠিল,

বিমলে ! তুমি মিছে কেন রাজাকে ব্যঙ্গ করিতেছ। রাজার দোষ কি ? অর্থলোভে ধর্ম বার্থ হইল। চুর্জ্জময়ীর পিতা চুর্জ্জয় ও ভাহার মাতা দুর্নাল্লা গোপনে কিছ অর্থ পাইয়াছেন: নহিলে কেন রন্ধ পাত্রে সাধের কন্যা সম্প্রদান করিবেন ? অতি স্থশীলা জ্ঞানবভী এক যুবতা কহিল, হেমলতে ! তুমি কেন হুৰ্জ্জয়ের তুর্নাম রটাইতেছ, লোভে শাস্ত্রলোপ হইল। ধৌম্য মুনি লোভে পড়িয়া শান্ত্রলোপের কারণ হইয়াছেন। আমি পতির মুখে শুনিয়াছি, ভগবান মন্থু কহিয়াছেন—উন্মত্ত, বধির, খঞ্জ, অন্ধ, বাল, বৃদ্ধ প্রভৃতির বিবাহ করা অকর্ত্তব্য। রাজারা এ নিয়মের পালন করিয়া থাকেন: কিন্তু ঔষধ রোগনিবারণ করিবে কি. নিজেই রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ললনাগণ কৌতৃকচ্ছলে ভূপ-ত্রিক এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া গমন করিল। রাজা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" এই প্রবোধে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্নবক, রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হই-লেন।

বাছা সকল ! শেষ সংসাবের কি অলজ্যনীয় বশীকরণ শক্তি! অতিমাত্র সদিধান্ ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিও, যেমন রসে মীন, সবে হরিণ, গদ্ধে ভূঙ্গ, রপে পতঙ্গ, হতজ্ঞান হয়; তক্রপ নব-প্রণয়িনীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হন। রাজা জয়সেনও তরুণ-তর্কণীর লাবণ্যে মুখ্য হইয়া পুত্রদ্বয়ের প্রতি ক্রমশঃ ভগ্নস্থেই হইতে লাগিলেন।

বিজয়চন্দ্র, জনকের স্বভাব এরপ বিপরীত ভাবাবলম্বন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, অতিশয় ক্ষোভ্যুক্ত হইলেন, কিন্তু তজ্জন্ম বাক্যক্ষেটিও করিলেন না। একদিন তিনি সূর্য্যান্তের কিঞ্চিৎ পূর্বের সহোদর-সমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, রাজমহিষী অন্তঃপুর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শান্তে! বিজয়-বসন্তের অন্তঃপুরে না আসিবার কারণ কি ? আমি যে অবধি এখানে আসিয়াছি, তাহারা সেই অবধি বহির্বাটিতেই থাকে, এক দিনের জন্মেও অন্তঃপুরে আইসে না। আমার ইচ্ছা, অন্তঃপুরে আনিয়া লালন পালন করি। শান্ত! কহিল, ঠাকুরাণী! আপনি আপন পুত্র পালন করিবেন, কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন ? আমি যাই বিজয়-বসন্তকে অন্তঃপুরে আসিতে কহি গিয়ে। এই বলিয়া শান্তা গমন করিল।

মহিষী পিত্রালয় হইতে ছল ভা নাম্বা এক পরিচারিকাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই ছল ভা অস্তরালে থাকিয়া, মহিষা আর শান্তাদাসীতে যে কথাবার্তা হইতেছিল, সমুদায় শুনিতে পাইয়া, নির্জ্জনে রাণীকে কহিল, ওলো ছুর্জ্জনিয়ে! শাস্তার সঙ্গে গলাগলি হইয়া কি কথা কহিতেছিলে? মনে বুঝি করেছ, সভিনীপুত্র পালন করিবে? রাণী কহিলেন, ছল তে, ভোমার এমন ছুর্মাতি দেখিতেছি কেন? এমন কথা কহিও না, আমি মনে ব্যথা পাই। বিজয়-বসন্তের মা নাই, আমি তাদের মা হই।

ছুল তা মুখ বাঁকাইয়া কি কথায় রাণীর মন ফিরাইবে, এই চিন্তাই করিতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া কহিল, ওলো ছুর্জ্জময়ি! একটা বিচার করিয়া দেখ, বিজয়চক্র রাজা হইলে তোমার কি দশা হইবে। যদি ঈশরেচছায় তোমার ছুই একটা পুত্র হয়, তাহারা বিজয়-বসন্তের কুতদাস হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ সাপিনীর সন্তানকে ছৢয় দিয়া পালন করিলে কালে আপন ধর্মই প্রকাশ করে। কণ্টকর্ক্ষ উভ্যানে রোপন করিলে সকল উভান কণ্টকময় হয়। যেমন একগাছের বাকল অন্থ গাছে লাগে না, সেই মত সভিনীর পুত্রও কখন আপন হয় না।

বৎস সকল ! তুঃশীল রমণীগণের কথার ছন্দোবদ্ধ বিবেচনা করা যোগীজনেরও তুঃসাধ্য। একে ফ্রান্সাতি, তাহাতে অব্লবয়ক্ষ, স্থতরাং মহিষী ছুলতার ছুফ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, তুলতে ! আমি এক্ষণে বুঝিলাম বিজয়-বসন্ত আমার পুত্র নহে, শক্র। যাহাতে শীল্র বিনাশ পায়, তাহার উপায় কর। ছুলতা হাস্য করিয়া কহিল, হাঁ বাছা! এখন পথে এস। বুঝেছ ত, তাহারা তোমার শক্র কি না? আমি কাহারও মন্দ করি না, সকলেরই হিত করিতেই আমার চিরকালটা গেল। আর ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমার কথা শুন, সন্থরেই ইন্টাদিদ্ধি হইবে ৷ শান্তা বিজয়-বসন্তকে অন্তঃপুরে আনিতে গিয়াছে। তাহারা আসিয়া যখন প্রণাম করিবে তুমি সন্তাবণ করিও না, কাজেই অন্তরের শক্র অন্তর হইবে। পরে অক্সান্তরণ পরিত্যাগ

করিয়া ধূলায় শয়ন করিবে। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে রোদন-বদনে কহিবে, কুপুত্র বিজয়-বসন্ত অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে যে প্রকার প্রহার করিয়াছে, তাহাতে ক্ষণ-কালের জন্ম বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তাহা হইলে ইন্টদেবতা ইন্টসিদ্ধির পথ করিয়া দিবেন। তুর্ল তা এরপ কহিয়া প্রস্থান করিল।

মহিষী তুর্ল তার কুপ্রবৃত্তির বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার শান্তার সঙ্গে আসিয়া প্রণাম করিলেন। রাণী কিছুই কহিলেন না, বরং যে পর্য্যস্ত তাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিলেন কেবল দ্বেষ-ভাবেরই চিহ্ন প্রকা**শ** করিতে লাগিলেন। শান্তা, রাণীর স্বভাব বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া দুটী সহোদরকে সঙ্গে লইয়া প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে রাজ্ঞী পরিধেয় নীলবসন খণ্ড খণ্ড করিয়া, অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিলেন, এবং স্ব-করাঘাতে নিজ অঙ্গে প্রহার-চিহ্ন করিয়া ঈষদ্বক্র ভাবে অব-স্থান পূর্ববক বাম করতলে কপোল সংলগ্ন ও গৃহভিত্তি অবলম্বন করিয়া অর্দ্ধশয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। মুক্ত কবরী ও শ্বলিত বেণী জলদজালের ন্যায় তাঁহার মুখচন্দ্রকে আংশিক আবৃত করিল। মহিধার অলঙ্কৃত অঙ্গ পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির তমুতৃল্য হইল। পরিচারিকাগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কাহারও কথায় উদ্ধর দিলেন না।

রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া মহিধীকে এরপ নিরাসনে নিরী-

ক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ চিত্রার্পিতপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। পুরুষ বৃদ্ধকালে সহজে নারীর বশীভূত হয়। রাজা তদ-পেক্ষাও দ্রৈণ, স্বতরাং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! কি নিমিত্ত চক্রমা বামে হেলিত হইয়া কমলদলাশ্রয় করিয়াছে ? মেঘমালা ধরা চুম্বন করিতেছে? মন্দাকিনী স্থুমেরু-শিখর লণ্ড্যন করিয়া বেগবতী হইয়াছে ? নীলাম্বরী জার্ণরূপ ধারণ করিয়াছে ? ভূষণ সকল তোমার অঙ্গ-বিরহে ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছে? রাণী কিছুই উত্তর দিলেন না, এবং পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজা হস্ত ধরিয়া পল্যক্ষে বসাই-লেন, এবং পরিধেয় বসনাঞ্চলে গাত্রের ধূলা ও চক্ষের জল মোচন করিতে যত্ন করিলেন। একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে স্বামার সোহাগ, যেন উত্তপ্ত স্বর্ণে সোহাগা পতিত হইল। রাজা পুনর্বার কহিলেন. প্রিয়ে। অকস্মাৎ কেন এমন হইলে? তোমার কোন প্রিয়ত্মের কি অমঙ্গল হইয়াছে, অথবা কোন ব্যক্তি নিরস্কুশ মাতক্ষে আরোহণ ও সর্পবিবরে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা করি-য়াছে ? প্রকাশ করিয়া বল, তাহার প্রতিফল উত্তমরূপে দিতেছি। সভ্য করিতেছি পুত্র হইলেও ক্ষমাযোগ্য হইবে না।

মহিষা রাজার অভিপ্রায় বৃষিয়া কপট রোদন-বদনে কহিলেন, মহারাজ! আপনার ঘূটা কুপুত্র বিজয়-বসন্ত অকম্মাৎ
অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে অনেক অযোগ্য কথা কহিল। পরে
যে প্রকার করিল, তাহা আর কি বলিব, প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন।
ভিলাদ্ধকাল আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। মনে হইতেছে অনলে

প্রবেশিয়া সকল ছুঃখ নির্ববাণ করি, আপনি পুত্র লইয়া স্থাথ রাজ্য করুন। আমি ত, প্রিয়জন নহি, আমাকে আর কি প্রয়োজন ? রাজা মহিধীর কপট বাক্যে স্থরা-সেবকের ন্যায় একেবারে হতবৃদ্ধি হইলেন এবং নগরপালকে ভাকাইয়া কহি-লেন, নগরপাল! বিজয়-বসস্ত ছুই ছুর্ ত্তকে অদ্য রজনীতে কারা-বদ্ধ করিয়া রাখ, প্রভাতে উপযুক্ত দশুবিধান করা যাইবে। নগরপাল অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজাজ্ঞা-পালনে তৎপর হইল।

বৎসগণ! রাজা কোপাবিষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। এক শাস্তা ভিন্ন তাহাদিগের মুখ-পানে চায়, এমন জন ছিল না। সেই শান্তা কার্যান্তরে গিয়া রাজা ও মহিষীর কথোপকথন শ্রাবণার্থ অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিল। যথন রাজার মুখ হইতে "বিজয়-বসস্ত চুই চুরু ত্তকে কারাবন্ধ কর" এই নিদারুণ বাক্য নির্গত হইল, তখন শাস্তা হা ঈশর ! বলিয়া ভূতলে মূচ্ছা গেল। পরে চৈডক্য পাইয়া কহিতে লাগিল, হা নিদারুণ বিধাতঃ। এত দিনে কি এই করিলে ? হা ধর্ম ! তুমি কোথায় ? সময়ে কি তুমিও অন্ধ হইলে? অরে নির্দ্ধ পক্ষপাত, তুই ত সামাক্ত নহিস, এমন গম্ভীরাকৃতিকেও গুণশৃশ্য করিলি ? আহা কি পরিতাপ ! সাগর লজ্মন করিয়া আসিলাম, তটে প্রাণ যায়। বিধাতার কি দোষ, আমি অতি অভাগিনী, চিরকাল পরের জ্বালায় জ্বলিতেছি। পরের ছেলে মামুষ করিলে আপনার প্রাণ হইতে অধিক হয়.

লোকে তাহা বুঝে না। হাবিধে! বড় আশা করিয়া **ছটি** ভাইকে একাল পর্যান্ত পালিতেছিলাম, আমার সে আশা এক-বারে নির্ম্মূল হইল।

শান্তা এইরূপ বিলাপ-বদনে বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের নিকটে গেল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন আয়ি. তুই কাঁদিস কেন ? তোর কি হইয়াছে ? কে তোরে আজি এমন করে কাঁদাইল ? শাস্তা কহিল, বাছা রে ৷ আমার মনের ব্যথা বলিবার নহে। বলিতে বাক্য সরে না। বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোদের বিমাতা-সাপিনী অজ্ঞাতদারে তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপায় নাই। আমি ভোদের পিতাকে পুনর্ববার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম। তিনি তাহা না শুনিয়া ডাকিনীকে বিবাহ করিলেন। সেই অবধি আমার মনে সর্বক্ষণ যে আশক। হইত, আজি তাহাই ঘটিয়াছে। কালিনী রাজাকে যে কথা কহিল, তাহা অকণ্য। রাজা বিচার না করিয়া ভোদিগকে বাঁধিতে কহিলেন। কালি প্রভাতে প্রাণনাশ করিবেন। হায় হায় কি সূৰ্ববনাশ! অকস্মাৎ কেনই বা এমন হইল? এ বিষম সঙ্কটে কে তোদের পক্ষ হইবে ? এখানে ত সকলেই রাজার তোষামোদ করে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই বিচার-সম্বত হইবে। কাল রজনী প্রভাত হইলে আর দেখিতে পাইব না। চাঁদ-মুখে সুধামাখা কথা আর শুনিব না। ভোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না। আয় রে বিজয়।

আয় রে আমার নয়নপুত্তলি বসন্ত। আয়, এ জন্মের মত একবার কোলে করি।

শাস্তা এইরূপ কহিতে কহিতে তুটী ভাইকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিল, এবং সকরুণস্বরে কহিতে লাগিল, ওরে বিজয় ! তোদের মা ত ভাগ্যবতী, পুত্র রাখিয়া অগ্রে গমন করিয়াছেন। কেবল আমাকেই হু:খের ঘরে চাবি দিয়া পূর্বজন্মের সাধ সাধিলেন। হা সতি! তুমি কোথায় ? তোমার বিজয়-বসস্ত কালিনীর মায়াজালে বন্ধ হইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে. এ ঘোৱা-পদের সময় একবারও দেখিলে না ? হা মৃত্যু! তুমি কোথায়, এখনও আমাকে লইলে না ? আমি বারংবার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি হু:খিনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে না! পৃথিবী! আমায় হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তবুও তুমি বিদীর্ণ ছইলে না। একবার কুপা করিয়া বিদীর্ণ হও, তাহাতে প্রবেশ ক্রি। হে বজু ! তোমার প্রবল প্রভাপে কত কত পর্ববতের চূড়া চূর্ণ হইতেছে, আমার বক্ষে পতিত হইয়া কিছুই করিতে পারিলে না ? সময়ে কি ভোমার প্রভাপ খর্বব হইল ? অরে নিঠুর প্রাণ! লোহ হইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাহির হইলি না ? আর কি হুখে দেহে রয়েছিস্ ? হায় কি হল রে। ইহা ত আমি স্বপ্নেও জানি না যে, আমার বিজয়-বসস্তের এমন বিপদ হইবে। হা কালিনি! তোর মুখে মধু, অন্তরে গরল, ইহা ত আগে জানিতে পারি নাই। দুরু ত্তে! রাজবংশ-भ्वः मकादिनि । धर्मा भाषा একে वाद्य जनाञ्चनि मिनि । गासा

এইরপ নানা প্রকার বিলাপ-বাক্যে রোদন করিতেছে, এখন সময়ে নগরপাল যমদূতের স্থায় ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়া ভর্জন-গর্জনে ঘারে দণ্ডায়মান হইল।

নগরপালের শরীর যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ তেমনি স্থল ও দীর্ঘ। তুই চক্ষু জবাপুষ্পের স্থায় আরক্তন, গগু অবধি নাসিকাতল পর্য্যস্ত দীর্ঘ শাশ্রা। পরিধান রক্তবন্ত্র, পৃষ্ঠদেশে ঢাল, কক্ষস্থলে তর-বারি, এবং হস্তে বন্ধনরজ্জ্। কথাগুলি অতি কর্কশ , হঠাৎ শুনিলে পিশাচ-শব্দ বোধ হয়। মতুষ্ম দূরে থাকুক, তাহার সেই ভাষণমূত্তি দেখিলে, সিংহ ব্যাহ্রও প্রাণভয়ে পলায়ন করে। নগরপালেরা সভাতঃ নির্দ্ধয়, তাহাতে আবার রাজার আজ্ঞা, অতএব গভারস্বরে কদর্যা-বাক্যে ভর্মনা করিতে লাগিল। তাহার তর্জ্জনে বিষয়চন্দ্র প্রবাহস্থিত স্থকোমল তরু-তুল্য কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার তুটী নয়নে বাষ্পাবারি-সঞ্চার হইয়া আসিল, বাক্শক্তি রোধ হইল এবং প্রফুল্ল মুখচন্দ্র রাজভয়ে এককালে মলিন হইয়া গেল। তিনি ছুঃখ কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানিতেন না। অকস্মাৎ এই আসন্ধ বিপদ দেখিয়া. একেবারে হতজ্ঞান হইলেন, তুরস্ত নগরপালের কথার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল চিত্রপুস্থলিপ্রায় দগুরমান থাকিলেন।

নগরপাল আর বিলম্ব না করিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ববক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বন্ধন করিতে উদেঘাগ পাইল। তখন বিজয়চন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, নগরপাল। তুমি কি দোবে আমা-দিগকে বন্ধন করিতে আসিয়াছ ? আমরা ত কোন অপরাধ করি নাই। পিতা অকারণে ক্রোধ করিয়া বদি কারাবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন, তবে চল, বেখানে রাখিবে সেইখানেই থাকিব, বন্ধন করিয়া কেন অধিক ক্লেশ দাও। নিশা প্রভাতে তোমার হস্তে আমাদের নিশ্চয় মরণ, তবে কেন বন্ধন করিয়া অগ্রেই প্রাণ নাশ কর। না হয়, এখনি কেন প্রভাত কালের কর্ম্ম সমাধা কর না। তাহা হইলে বন্ধন-যাতনা আর সহু করিতে হইবে না। নির্দ্ধয় নগরপাল বিজয়চন্দ্রের বিনয়বাক্যে কর্ণপাতও করিল না, তাঁহার হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ক্ষিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্রের শরার নবনাত-স্বরূপ স্থকোমল। কঠিন বন্ধনের ক্লেশে হলয় বিদীর্গ হইতে লাগিল, এবং নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রুদ

নগরপাল বিজয়চন্দ্রকে বন্ধন করিয়া বসন্তকুমারকে বন্ধন করিতে উপক্রেম করিল। বসন্তকুমার অতি শিশু; নগর-পালকে দেখিবামাত্রই ভয়ে ঠাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল; তখন তিনি আতক্ষে বিজয়চন্দ্রকে বেইটন করিয়া ধরিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, দাদা! ও কে? উহাকে দেখিয়া ভয় হই-তেছে, আমাকে কোলে কর।

বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ব্যাকুল দেখিয়া শোকার্ড হইয়া বক্রভাবে হৃদয় দ্বারা আবৃত করিলেন। হস্ত-বন্ধন জন্ম ক্রোড়ে করিতে পারিলেন না। কেবল নয়ননীরে অনুজ্ঞার শিরোদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। নগরপাল অন্ত্যজ্ঞ জাতি, সহজে নির্দ্ধিয়, বিজয়চন্দ্রের ক্রোড় হইতে অন্তর-করণেচ্ছায় বসন্ত- কুমারকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র নিরুপায় হইয়া বিনয়পূর্বক কহিতে লাগিলেন, নগরপাল। তোমার ছুটী পায় ধরি, ক্ষান্ত হও, বসস্তকে কিছু বলিও না। এই দেখ, বসন্ত তোমার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বেইটন করিয়া ধরিয়াছে, বায়ুচালিত কদলীপত্তের স্থায় কম্পিত ইইতেছে, ইহার চাঁদমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, নয়নে নিরস্তর বারি-ধারা বহিতেছে, দেখিয়া দয়া হয় না ? তোমার হৃদয় কি এমন কঠিন?

নির্দিয় নগরপাল তথাপি নির্ত্ত হইল না; এবং পূর্ববাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র পুনর্ববার কহিলেন, নগরপাল। তোমার কঠিন বন্ধনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বসস্তের অঙ্গ নিতান্ত কোমল, কখন সে বন্ধন-যাতনা সহু করিতে পারিবেনা, প্রাণে মরিবে। বসন্তকে বন্ধন করিতে যদি নিতান্তই প্রয়াস হইয়া থাকে, তবে তোমার শাণিত তরবারে অগ্রে আমার প্রাণদণ্ড কর; পশ্চাৎ যেরূপ অভিরুচি করিও, আমার সাক্ষাতে বসন্তকে কিছু বলিও না, উহার যাতনা আমি কদাচ দেখিতে পারিব না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এই বলিয়া ক্রেন্দন করিতে লাগিলেন।

নগরপাল বিজয়চক্তের অন্থনয়ে কর্ণপাতও করিল না, প্রত্যুত তাঁহার ক্রোড় হইতে বসস্তকুমারকে আকর্ষণ পূর্বক বন্ধন করিতে উন্নত হইল। বসস্তকুমার একে শিশু, সহজেই ভীরু, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, নগরপাল! আমি কিছুই দোষ করি নাই, আমাকে বেঁধ না, তোমার তুখানি পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমি আয়ির কাচে যাই। নগরপাল নিবৃত্ত না হওয়ায় বসস্তকুমার বালক-সভাব-বশত: কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইরা কহিলেন. যাও নগরপাল। তুমি বড় খারাপ, আমার হাতে ব্যথা দিও না. ছেড়ে দাও। যদি না দাও, তবে বাবার কাছে সব কথা বলে দিব, দাদাকে মেরেছ আবার বেঁধেছ, তাও বলে দিব, তা হলে তুমি আছহা জবদ হবে।

নগরপাল বসস্তকুমারের এই সকল করুণ-বাক্য প্রাথণ করিল, কিন্তু তাহার পাষাণ-হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; অনায়াসে বসন্তকুমারের স্থকুমার করদয় দৄঢ়রূপে বন্ধন করিল, বসন্তকুমার বিপরীত বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃ-স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নগরপাল সে আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া তুই সহোদরের বন্ধন-রজ্জু ধারণপূর্বক গুহের বাহিরে লইয়া যাইতে উপক্রম করিল।

শাস্তা রোদন করিতে করিতে নগরপালের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অশ্রুপ্পর্নরনে কহিতে লাগিল, নগরপাল। আমি অতিবৃদ্ধা, চিরকাল তোমাদের মহারাজের আশ্রুয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্ম তুটো কথা বলি, আমার কথা রাখ, তুটী ভাইয়ের বন্ধন-দড়া খুলিয়া দাও। উহাদিগের তুঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি অতি তুঃখিনী, ইহারা ভিন্ন আর আমার কেইই নাই। তোমার পায় ধরি, আমার তুটী নয়নপুত্তলিকে আঘাত করিও না। ইহারা রাজার ছেলে, অতি যত্নের ধন, সুখ বিনা কখন তুঃখের

বেদনা জানে না। তুমি চোরের মত বাঁধিয়াছ, বল দেখি কেমন করিয়া সহ্য করিবে।

নগরপাল শাস্তার এইরূপ কাতর-বাক্যে অত্যস্ত কোপাবিষ্ট হইরা তাহার গলদেশে ধান্ধা মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল
এবং ছুটী সহোদর কে লইয়া নিবিড়ান্ধকার কারায় রুদ্ধ করিল।
আহা ! সেই সময়ের ভাব কি হাদরবিদার্শকর। যেন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষাণের সহিত রাবণপুত্র ভূজ্জ্ব মহারাবণের কারাবাদে
নিক্ষিপ্ত হইলেন।

বসন্তকুমার বন্ধন-যাতনায় কাতর হইয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দাদা। আমি আর সহিতে পারি না, আমার হাতের দড়ী খুলিয়া দাও; আপনি কোথায় আছেন আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার বড় ভয় হইতেছে, শীল্র আমার নিকটে আন্থন, আমাকে কোলে করুন। বিজয়চন্দ্র অমুজের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অঞ্পূর্ণ নয়নে কহিলেন, বসন্তঃ আমি কি করিব, আমার হস্তপদ শৃঙ্খলে বন্ধ, আমি উঠিতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় পরমেশরকে শারণ কর, তিনি ভোমাকে রক্ষা করিবেন। বিজয়চন্দ্র এইরূপ কহিতে কহিতে মৃচ্ছিত্ত হইয়া পড়িলেন। বিভাবরা অবসান হইল, প্রভাতে বিহঙ্গনল স্থললিতম্বরে জগরিধাতাকে শারণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিজয় বসস্তের তুঃখমোচনার্থ একান্তমনে পরম পিতাকে ভাকিতেছে।

রাজা প্রাতঃসময়ে সভাগগুপে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ নগর-

পালকে কহিলেন, নগরপাল! বিজয় ও বসন্ত চুই চুর্ তকে শীয় আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি রাজা, অতা দুরুতি হইলে যথোচিত দণ্ড করিয়া থাকি:; আমার গুহে এমন নরাধম জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার সমুচিত দণ্ড অবশ্য দিব। এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার চকুর্দ্বয় আরক্ত হইল। সভাগণ ভূপতিকে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট ও ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া বিশ্বয়াপল হইলেন। নগরপাল হস্ত পদবদ্ধ দুটী ভাইকে আনিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাজা পুত্র-দয়কে সজোধনয়নে নিরাক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিন্দু-পরিমাণেও দয়ার সঞ্চার হইল না, বরং তিনি সাতি-भग्न ७ ड्व न गर्डक्न कतिया कहित्तन, **७**त्त नगत्रभात । এই पुटे দ্রুতিকে হত্যালয়ে লইয়া শীঘ্র নিপাত কর; আমার সন্মুখে আর রাখিস্ না; ইহাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অনল আরও প্রজ্বতি হইয়া উঠিতেছে। নগরপাল রা**জাজ্ঞা**-পালনে উঅত হইল।

বিজয়চন্দ্র সরস্করপুটে রাজার চরণ ধরিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমরা কি উৎকট অপরাধ করিয়াছি। কি অপরাধ করিয়াছি। কি অপরাধ আমাদিগকে নগরপালের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করি-লেন! এইমাত্র কহিতে কহিতে তাঁহার বাক্য-শক্তি রুদ্ধ হইল, এবং নয়নদ্বরে বাপ্পবারি সঞ্চারিত হইয়া অবিশ্রাম্ভ নির্গত হইতে লাগিল। বিজয়চন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই রাজা গভীরস্বরে কহিয়া উঠিলেন, ওরে নগরপাল,

এ পাপ আমার সম্মুখে কেন রাখিয়াছিস্ ? বিজয়চন্দ্র রাজার তক্ষন নৈ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, পিতঃ! আমিই যেন আপনার চরণে অপরাধী হইয়াছি, আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; কিন্তু বসন্ত অতি শিশু, সে কোন অপরাধ করে নাই, তাহার প্রাণদণ্ড করা কখন বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। একবার সদয়নয়নে দেখুন, বসন্ত ভয়ে ভাত হইয়া গাভাহারা বৎসের ভায় চতুর্দিকে চাহিতেছে; নগরপালের কঠিন বন্ধনে উহার দুটী হস্তের চর্ম্ম ভেদ হইয়া রক্ষণারা নির্গত হইতেছে, যাতনায় চাদমুখ মলিন ইইয়া গিয়াছে, দুটী চক্ষে সঘনে ধারা বহিতেছে। পিতা হইয়া সন্তানের দুঃখ কেমন করিয়া দেখিতেছেন। আপনার কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না? সেইরূপ সদয় হৃদয় কি এক্ষণে পায়ানে বাঁধিয়াছেন? নতুবা পিতা হইয়া কিরূপে নিরপরাধ সন্তানের প্রাণদণ্ড করিতে উত্যত হইতেছেন?

বিজয়চক্র এইরপ সকরণবাক্যে রোদন করিতেছেন; বসন্তকুমার সহসা রাজার সন্ধিহিত হইয়া মৃত্যুরে কহিলেন, বাবা! ঐ নগরপাল আমাকে বেঁধেছে, দেখ বাবা! আমার হাত দিয়ে কেমন করে রক্ত পড়িতেছে। উহারা কেহই খুলে দিল না, আপনি শীত্র খুলে দিন। নগরপাল আমাপানে বারে বারেই কেমন করে চাচেচ, ও বুঝি আমাকে আবার বাঁধিবে, আপনি শীত্র কোলে করুন, তা হলে ও আর বাঁধিতে পার্বে না। এইরপ কহিয়া রাজার কোলে উঠিতেচ ছিলে, রাজা হস্ত ধরিয়া ভূমে নিকেপ করিলেন। বসন্তকুমার পিতার নিকটে অনাদৃত

হইয়া ছল-ছল-চক্ষে সভাগণের প্রতি ইতন্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সভাগণ অতিশয় ছুঃখিত হইয়া রাজার ভয়ে অঞ্চ-জল সম্বরণ করিতে লাগিলেন, এরং রুদ্ধ-বাক্য-প্রায় হইয়া পরস্পারের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন।

প্রধান অমাতা বসন্তকুমারের মধুম্য কাতর বাক্যে স্লেগর্চ হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! বিজয়-বসন্ত যদিও আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, তথাপি পুত্রহত্যা করা কখন উচিৎ হয় না। পুত্রহত্যা মহাপাতক, পারত্রিকে ঈশ্বসমীপে কখন ক্ষমাযোগ্য হইবেন না, এবং ঐহিকেও অনুতাপ জনিত অসহ্য যাতনা পাইবেন ও লোকালয়ে অশেষরূপে অপবাদিত হইবেন।

রাজা কহিলেন, অমাত্য! উহারা মাতৃহত্যাকারী মহাপাতকী;
আমি উহাদিগের মুথ আর দেখিৰ না এবং উহাদিগকে আমার
রাজ্যেও বাস করিতে দিব না। অগু হইতে উহারা আমার
ত্যাজ্য পুত্র হইল। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি তাহাই
কর। রাজা এই বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

অমাত্য রাজার আখাস পাইয়া, ছুটী সহোদরের বন্ধনরজ্ঞৃসহস্তে খুলিয়া দিলেন এবং মন্দুরা হইতে ছুইটী অখ আনিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, যুবরাজ, সহোদরের সহিত ঘোটকারোহণে রাজ্যান্তরে প্রস্থান করুন। নতুবা রাজা যেরূপ বিপরীত কুভাব আশ্রয় করিয়াছেন, কথন কি করেন বলা যায় না। মন্ত্রীর বাক্যানুসারে ছুই সহোদর অখারোহণে গমনোশ্বখ হুইলেন।

## তৃতীয় অধ্যায়।

বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার রাজার নিকট চির-বিদায় হইয়া দেশান্তরে গমন করিতেছেন, শাস্তা এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দৌডাদৌডি রাজপথে আসিল এবং পথ আগুলিয়া সজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহা ! আমি মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম, বিজয়চক্রকে বিবাহ দিয়া বধূর সহিত একত্র লালন পালন করিব। বিজয় রাজা হইবে, দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হায় হায়! আমার সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল! কোথায় রাম রাজা হইবেন, নাবনবাসে গমন করিলেন। উঃ! কি নিদারুণ কথা ! এতাবৎ কহিতে কহিতে মূচ্ছিত হইয়া ভূতল-শায়িনী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈত্ত পাইয়া কহিল, বসস্ত ! বাছা তুমি কেমন করিয়া বিদেশে যাইবে ? সূর্ষ্যোদয় না হইতেই ক্ষুধায় কাতর হও, আমার বক্ষঃস্থল না হইলে নিদ্রা যাইতে পার না. তিলার্দ্ধকাল আমাকে না দেখিলে তোমার বিধুবদন নয়ন-জলে ভাসিতে থাকে। হা পরমেশ্বর ! ঘুমাইলে যাহাকে চিয়ান যায় না, আদর্শে আপনার মুখ দেখিয়া যে আপনি ধরিতে চায়, আপনার বস্ত্র-ফাঁদে যে আপনি বন্দী হয়, আপনার উচ্ছিষ্ট যে গুরুজনের মুখে দেয়, আপন পর যাহার কিছুই বিবেচনা নাই, অরণ্যে এই অবোধ শিশু পশুসমাজে কিরূপে রক্ষা পাইবে।

হে বিধাতঃ ! তুমি শিশুরক্ষক ; পশুপতি, মহাদেব ! তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, এই বিষম সঙ্কটে আমার বিজয়-বসন্তকে কুক্ষা কর ।

শাস্তা এইরূপ খেদ করিয়া, বিজয়চন্দ্রকে কহিল, বিজয় ! যদি ভোমরা গমন করিলে, তবে এই প্রাণশূন্য দেহে আমার কি ফল। আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া চল। বিজয়-চক্র সজলনয়নে কহিলেন, আয়ি! আপনি অতি বৃদ্ধা! কেমন করিয়া গমন করিবেন? আপনার বিপদ হইলে আমরাও বিপদে পড়িব। এক্ষণে গুহে গমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। ৰসন্তকুমার কহিলেন, আগ্নি! তুই কাঁদিস কেন ৭ আমরা যাই. এখনি আসিব। এই বলিয়া শাস্তার গলদেশ ধরিয়া ঘোটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে শাস্তার চক্ষের জল মুছা-ইতে লাগিলেন। শান্তা এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থলে রাথিয়া রাজার ভয়ে বিদায় করিল। তুটী সহোদর গমন করিলেন কিন্তু শান্তা, যে পর্যান্ত অদৃষ্ট না হইল, সে প্রয়ন্ত এক এক বার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন। শাস্তাও যতক্ষণ দেখিতে পাইল, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল: অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইলে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ববক উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিল।

শুন বৎসগণ ! ভাঁহারা রাজপুত্র, কথন গৃহের বাহির হন নাই। কোন্পথ অবলম্বনে কোন্দিকে গমন করিতে হয়, সে বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না ; অখ্দয় যে পথাবলম্বনে ধাবমান হইল, অগতাা সেই পথেই গমন করিলেন। ঘোটকদ্বর কত রাজধানী, কত শত গ্রাম, নগর, উদ্যান, নদ, নদা, দীর্ঘিকা, সরোবর
ও পল্ল প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া, বেলা দিতীর প্রহরের সময় এক
নিবিড় বনে প্রবেশ করিলা। সেই বনটি ব্যাত্র-ভল্লুকাদি হিংক্র
জন্তুর নিবাসন্থান। তথায় মনুষ্টের সমাগম নাই। তুই সহোদর
সেই ভয়য়য় বন দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন। অশ্বরু, দিনমান
তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয় এইকালে, এক পর্ববত সম্লিহিত হইয়া
গমনে নিবৃত্ত হইল।

ঐ পর্বতের উপত্যকা অতিশয় স্থদৃশ্য ও মনোরম, কেন না অপরিচ্ছন্ন তরুমাত্রই তাহার নিকটে ছিল না। কেবল কতকগুলি তাল, তমাল, বকুল প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, পথ-শ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেতনস্থরূপ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে একটা বুক্ষমূল মণ্ডলাকারে শেতশিলা-মণ্ডিত: বোধ হয়. যেন পথ-শ্রান্ত পর্য্যটকগণের শ্রামাপনোদন জন্য জগৎপিতা অপুর্ব্ব সিংহাসন সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। একটা অনতিদীর্ঘ জলা-শয় পর্ববতের পার্শ্বদেশ অত্যাশ্চর্য্য শোভায় শোভিত করিতেছে। ভাহাতে নিরন্তর নির্কর-বারি ঝরু ঝরু শব্দে পতিত হওয়ায় সহস্র সহস্ৰ বিশ্ব এককালে বিকীৰ্ণ হইয়া আদিত্যাভায় নানা বৰ্ণে অপূর্বব শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং সেই জলাশয়ের এক পার্ম্ব ভেদ করিয়া একটী প্রবাহ বনাস্তরে প্রবাহিত হইভেছে। তাহার এক দিকে পাষাণময় কুত্রিম সোপান নির্দ্মিত থাকায়, অতি রমণীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

বিজয়চন্দ্র এতাদৃশী মনোমোহিনী ভূমি নিরীক্ষণে বিশ্রামপ্রত্যাশার অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া
বসন্তকুমারকে নামাইয়া সোপানোপরি বসাইলেন। রাশরজ্জ্ব,
মুক্ত হইলে, অশ্বর ইতস্ততঃ নবদূর্বাদলাদি ভক্ষণ করিতে
লাগিল। সহোদরদ্র সোপান-শ্যায় কির্থক্ষণ বিশ্রাম করিয়া
হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালনপূর্বক করপুটে জলপান করিলেন;
ভাহাতে অনেক শ্রান্তির অস্ত হইল।

পুনর্বার সোপান-শয্যায় উপবিষ্ট হইলে, বসন্তকুমার কহি-লেন, দাদা! আমাকে কোথায় আনিলে; এখানে ত একটী লোকও নাই, চারি দিকে জঙ্গল দেখিতেছি। আমাদের বাড়ীর কোটা কইণ শাস্তা আয়ি কইণ কিছুই না দেখে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমাকে বাড়ী লইয়া চলুন। আমি শান্তা আয়ির কাছে যাই। আমার বড় কুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারের এইরূপ বাকা শ্রবণে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসস্ত ! আর কি আমাদের সে দিন আছে! আমরা সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া অপার তুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। শাস্তা আয়িকে আর কেন মনে করিতেছ ? আমরা তাহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছি। আর রোদন করিও না, আমার কোলে এস। এই বলিয়া ক্রোডে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রোদন সংবরণ করিয়া কহি-লেন. বসস্ত ! তৃমি এই স্থানে বসিয়া থাক, বন হইতে ফল লইয়া আমি শীঘ্র আসিতেছি। এই প্রকারে তিনি বসন্তর্কুমারকে সাস্ত্রনা कतिया कलहरानार्थ निविष्ठ अत्रत्भ প্রবেশ করিলেন।

বৎসগণ! বিপদ্ কখন একাকী আসে না, সঙ্কর ব্যাধির ন্যায় অমুচরদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে; একের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অপরের সহিত অগোণে সাক্ষাৎ করিতে হয়। শিলার্ত্তি রাড় ও বজ্রপাতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সকলপ্রকার বিপদই উপস্থিত হইয়া থাকে। বিজয়চন্দ্র গমন করিলে, বসন্তকুমার একদৃন্টে তাঁহার প্রবেশ-পথ-পানে চাহিয়া থাকিলেন। এই সময় সমিহিত বৃক্ষ হইতে রক্তবর্গ একটা মনোহর ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নে যাইতে যাইতে বসন্তকুমারের সম্মুখে অবস্থিত হইল। বসন্তকুমার অতি ক্র্ধাতুর হইয়াছিলেন, ঐ ফল ভক্ষণ করিবামাত্র অচেতন হইয়া সোপান-শ্বয়ায় শয়ন করিলেন। বিষম বিষের জ্বালায় তাঁহার স্বর্গ-বর্ণ বিবর্ণ ও খাস প্রথাস কন্ধ হইল এবং বিস্বাধ্বে অনবরত বিন্ধ উঠিতে লাগিল।

এ দিকে বিজয়চন্দ্র নিবিড় কাননে ফল চয়ন করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া হৃদয় যেন বিদার্থ হইতে লাগিল। নয়ন-মুগলে বাষ্প-বারি পরিপূর্ণ ইইয়া আসিল। ছিন্ন ফল হস্ত হইতে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল এবং অন্তঃকরণে কত অশিব ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলনে, এই অপার ছৃঃখের উপর আবার কি ছুঃখ উপস্থিত। রাজ্যসুখপ্রত্যাশা-লতা একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন অমঙ্গল হইলে আমার মন এরপ বাাকুল হইবে কেন। বুঝি প্রাণাধিক বসস্তের কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া

তিনি ক্রত প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে বসস্ত-কুমারকে সোপান-শয্যায় শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে হৃদয়! তুমি যে আশক্ষা করিয়া বিদীর্ণ হইতেছিলে, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। আবার মনে করিলেন, বসস্ত কুধায় ব্যাকুল হইয়া বুঝি সোপান-শ্য্যায় নিদ্রা যাইতেছে, আমি কেন তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি। অন্তঃকরণে এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে নিকটবন্তী হইয়া, সচেতন-বোধে কহিলেন, বসস্ত উঠ উঠ, এত কাতর কেন ? নিদ্রালস্য ত্যাগ কর। আহা! সমুদয় দিন গত হইয়াছে, কিছুই খাও নাই। সূর্য্যের খরতর কিরণে চাঁদমুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে। আমি অনেক আয়াসে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, এই ধর, উঠিয়া ভক্ষণ কর। এইরূপ উত্তরোত্তর ডাকিতে ডাকিতে চৈত্য-ন্যাভাব-বিবেচনায় বসন্তকে ক্রোডে করিতে উদ্যত হইয়া দেখি-লেন, সপ্লিংশন-সদৃশ তাহার বিস্বাধরে বিস্ব উঠিতেছে, খাস প্রশাস রুদ্ধ হইয়াছে। এই অমঙ্গল ঘটনা দর্শনে বিজয়চন্দ্র, সর্প-দংশনে অমুজের মৃত্যু বিবেচনায়, বসস্ত রে—বসন্ত ! এই শব্দ করিয়া উন্মূলিত কদলী তরুর ন্যায় সোপানোপরি পতিত হই-লেন। অনেক ক্ষণ পরে উঠিয়া বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিলেন, বসস্ত ! তুমি নগরপালের ভয়ে পিতার কোলে উঠিতে গিয়াছিলে, পিতা অনাদর করিয়া তোমাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন ; বুঝি সেই অভিমানে প্রাণ-ত্যাগ করিলে ? তোমা বিনা আমার আর কেহই নাই। মাতা ত্যাগ করিয়াছেন, পিতা ত্যাগ

করিলেন, ভাই তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করিলে? আমার গতি কি হইবে ? আমি কাহার মুখপানে চাহিয়া তুঃখানল শীতল করিব ? দাদা বলিয়া কে আমার কোলে উঠিবে ? কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া,শোকে বিহ্বল হইয়া পুনরায় কহিলেন,বসস্ত ! এত নিদ্রালস কেন? তুমি না এখনি বলিয়াচ, 'দাদা, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।' আমি অনেক পর্যাটনে ফল আনিয়াছি: এই ধর, ভক্ষণ কর। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষঃস্থল বিদীণ হইতেছে. তুটী বাহু প্রসারিয়া আমার কোলে উঠিয়া একবার চাঁদমুখে দাদ। বল, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। কিঞ্চিৎকণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, বদস্ত ! তুমি উঠিলে না, তবে এই খানেই থাক, আমি চলিলাম। কিয়দ্ব গমন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্ববক কহিলেন, বসন্ত ! আমি তোমাকে একা রাখিয়া কোথায় যাই-তেছি। আমার হৃদয় বড় কঠিন, তুমি বুঝি ভন্ন পাইয়াছ, এস তোমাকে কোলে করি। তদনস্তর বসন্তকুমারকে বক্ষঃস্থলে ধারণ-পূৰ্নবৰ্ক শাস্তাকে উদ্দেশিয়া কহিলেন, শান্তে ! তুমি যাহাকে কথন কোল হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার মুখমগুল কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত হইলে অঞ্চলের দারা বাতাস করিয়াছ, যাহার শরীর কিঞ্চিৎ অতুন্থ হইলে ব্যতিব্যস্তা হইয়া ঔষধ-অন্নেষ্বণে ব্যগ্রা হইয়াছ, এবং স্থুস্থ হইলে পরম স্থাথে কালাতিপাত করিয়াছ ; তোমার অঞ্চলের নিধি, যতনের ধন, সেই বসস্তকুমার আজি ধূলায় লুঠিত হইতেছে. শীঘু আসিয়া কোলে কর। বিজয়চন্দ্র এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি বসস্ত আমাকে নিভাস্তই পরিত্যাগ করিল, তবে জাঁবিত থাকিয়া আমার আর কি স্থুখ আছে। এই জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া শোকানল নির্বাণ করি। তিনি এই স্থির করিয়া জলমগ্র হইতে উপক্রম করিলেন।

নিকটে এক প্রমহংসের আশ্রম ছিল। সেই সাধু তথন বন-পর্যাটনে গমন করিয়াছিলেন; ভাগ্যক্রমে তৎকালে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে বিজয়চন্দ্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, 'সর্ববনাশ! ও কি! ও কি কর!' এই শব্দ করিতে করিতে হুরায় নিকটবর্ত্তী হইয়া বিজয়চন্দ্রের হস্তধারণ-পূর্ববিক কহিলেন, এ কি! এ কি কর! আত্মহত্যা মহাপাতক, বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি কি জান না, আত্মহত্যাকারী অপেক্ষা পাপাত্মা আর নাই। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, ভগবন! আমার জীবন অগ্রে যাত্রা করিয়াছে, এক্ষণে শৃত্ত দেহ জলমগ্ন করিতে যাইতেছি, ইহাতে আত্মহাতী পাতকী হইব কেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে শোকাচছন্ন হইয়া ঝটিকোম্লেত-তক্তুল্য সোপানশায়ী হইলেন।

পরমহংস ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিজয়চন্দ্রকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং অনেকপ্রকার সাস্ত্রনা করিয়া কহিলেন, বৎস ! মৃত শিশু-টির লক্ষণ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমিতি হইতেছে, উহার মৃত্যু হয় নাই। তবে কি না বিষাক্ত ফল অথবা বিষপত্র ভক্ষণে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকিবে। ইহার প্রতীকার সন্থরেই হইতে পারে। এ নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ কেন ? বোধ হয়, জগদী-শ্বর অবিলম্থেই বিপদ্ ভঞ্জন করিবেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং সন্থরেই ঔষধ লইয়া প্রভ্যাবর্ত্তনপূর্বক ঐ ঔষধ ফুৎকার দ্বারা বসস্তকুমারের কর্ণ ও নাসিকারদ্ধে প্রথিক করাইলে, তাঁহার কিঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্নাস বহিতে লাগিল। বস্তুকুমার কিয়ক্ষণান্তে নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, দাদা! আমি ঘুমায়েছিলাম। আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন; কৈ ফল কৈ, আমাকে দিন, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া সজলনয়নে কহিলেন, বসন্ত ! যথার্থ বটে, তুমি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলে, আমিও মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলে, আমিও মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইডেছিলাম; ভাগ্যে এই ভগবান্ কুপা করিয়া ছুজনকেই চৈতন্ত প্রদান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার আর সন্তাবনা ছিল না।

তদনস্তর বিজয়চন্দ্র সঞ্চিত ফলার্দ্ধ বসন্তকুমারকে ভক্ষণ করাইয়া, অবশিষ্টার্দ্ধ আপনি ভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ক্ষুধা অনেক শাস্ত হইল। পরমহংস চুটা সহোদরের আপাদ-মস্তক অনেক ক্ষণ পর্যান্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, তোমরা চুইজন কোন রাজকুল অলঙ্কত করিয়াছ, কিন্তু কি নিমিত্ত এই চুর্গম বনে অকুডোভ্যে প্রবেশ করিয়াছ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিভেছি না। বিজয়চন্দ্র আদ্যোপাস্ত সমগ্র হৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, দিগম্বর কর্ণকুহরে হস্তার্পণপূর্বক বিশ্বয়োহকুল্লাস্তঃকরণে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিষয়া মন্ত্র্যুরা রিপুপরতন্ত্র ইইয়া কি না ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। অপান্তাম্মেহ-মেতু ভঙ্গ

করিয়া অপত্য-হত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ! হা পরশ্বেষর ! তুমি কি সহিষ্ণু !

তত্বজ্ঞানী এইরূপ চিস্তা করিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস!
রজনী আগতা, হিংস্র জন্ত সকল জলপানাশন্তম এই নীরাশ্রে
ধাবিত হইবে। অভএব এই স্থানে আর অবস্থিতি করা কর্তব্য
নহে। অদ্য রজনীতে আমার আশ্রেমে অতিথ্যসংকার গ্রহণ
কর। বিজয়চন্দ্র "আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য" বলিয়া, দক্ষিণ
হস্তে অমুজের হস্ত, এবং বামহস্তে অম্বয়ের রজ্জু, ধরিয়া
তপোনিধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

পবমহংস দেই পর্বত-কন্ধালে এক প্রশাস্ত শুহায় বাস করিতেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, ঘারোদ্যাটন-পূর্বক গুহা
প্রবেশ করিলেন। দিঘাওল যতই অন্ধকারে আর্ত হইতে
লাগিল, কন্দর-স্থান দিনমানের ন্যায় ততই প্রদীপ্ত হইল।
বিজয়চন্দ্র চমৎকৃত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্বক দেখিলেন,
একখানি প্রস্তারের জ্যোতিতে এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন
হইতেছে। তদনশুর গুহাঘারে ছুটা অন্ধ বন্ধন করিয়া স-সহোদর
গুহ:প্রবেশ করিলেন। প্রমহংস আহারীয় নানাপ্রকার স্থাত্র
ফল মূল প্রদান করিলে, ভোজনাস্তে বসন্তকুমার নিদ্রাগত
হইলেন। বিজয়চন্দ্র পর্যহংসের সহিত ধর্মালাপে অধিকাংশ
য'মিনী অতিবাহিত করিয়া, পরে নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন সহোদরদ্বয় পূর্বব দিকে দিননাথকে উদিত দেখিয়া, পরমহংসকে প্রণাম-প্রদক্ষিণ-পূর্ববিক তুরঙ্গারোহণে যাত্রা করি- লেন। অশ্ব-দয় সেই পর্বতের নিম্ন ভূমি দিয়া ক্রমাণত পূর্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই পথ অতিশয় তুর্গম, স্থতরাং বিজন। তাহার দক্ষিণ প্রদেশ পর্বতময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য ব্যবধান, স্থানে স্থানে শিলাখণ্ড ও রহৎ রহৎ রক্ষ সমুদায় পতিত হইয়া পথিকদিগের অতিশয় তুঃখদ হইয়াছিল। বিজয়চক্র ও বসন্তর্কুমারের এই পথেই তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তথাপি তাঁহারা তাহার অন্য কোন দিকে আর পথ পাইলেন না। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ছিয় তরুপল্লবের স্থায় এককালে মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাক্শক্তিহান ও তুর্বল হইলেন, তথন কেবল খোটকাবলম্বনে গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়দ্র গমন করিলে, তুরক্সদ্বয় এক লতাবলায়ে উপস্থিত হইয়া পথাভাবে দণ্ডায়মান হইল। সেই স্থানটী আবার এমনই ভয়ক্ষর যে, তথায় দিবসেই রজনা বোধ হয়। তাহার তুই দিকে কণ্টকা বেণুবন, এবং মধ্যন্তলে নর-কপাল ও বৃহৎ বৃহৎ পখাদির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমাপবর্ত্তী পর্বতক্ষালে এক বিস্তৃত স্থরক। তাহা হঠাৎ দেখিলে সাধারণ মনুষ্যুগণ পাতাল প্রবেশের পথ অনুমান করে। বাস্তবিক ঐ স্থরক্ষটী ভারকা রাক্ষণীর বাসস্থান ছিল। ক্রেডায়ুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যথন মিথিলা-নগরে গমন করেন, এই স্থানে সেই ত্রাত্মা নরনাশিকা তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি সন্মুখ-সংগ্রামে তাহাকে বধ করিয়া, মিথিলাগমনের স্থলভ পথ নিক্ষণ্টক করেন। বিজয়চক্র অধ্য ইইতে অবরোহণ করিয়া

বসস্তকুমারকে অভয় দিয়া কহিলেন, বসস্ত ! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ভয় কি, আমি ত তোমার সঙ্গেই আছি। অনন্তর ইতস্ততঃ গমনে পথাম্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনু দিকে পথ থাকিল, অন্ধকার-প্রযুক্ত তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। সূর্য্যান্তের কত বিলম্ব আছে, জানিবার জন্ম এক স্থদীর্ঘ বৃক্ষারোহণ করিলেন, দেখিলেন দিননাথ পশ্চিমা-চলে লুকাইতেছেন এবং অন্ধকার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে; তিনি ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়াছেন। বিজয়চন্দ্র বুক্ষ হইতে শীঘ্র নামিয়া দীর্ঘনিঃখাস পরিত্যাগপুর্ববক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অগু এই স্থানে আমাদের প্রাণ যাইবে, সন্দেহ নাই: হয় ত এই স্থারঙ্গ হইতে অজগর ভূজঙ্গ বাহির হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে, না হয় কোন করাল-বদন নর-খাদক আসিয়া সংহার করিবে, এ বিষম সঙ্কটে আমাদের আর নিস্তার নাই। কালিনী মায়ের মনোবাঞ্ছা বুঝি আজি পূর্ণ হইল। হায়! মরণের সময় বন্ধু বান্ধব কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। হা শান্তে! তুমি কোথায়! বিজন বনে আমরা প্রাণত্যাগ করিলাম, তুমি ইহার কিছুই জানিতে পারিলে না। এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসস্ত পাছে ভয় পায়. এই ভয়ে মনের ভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। নয়নে ৰাষ্পবারি সঞ্চার হইয়া আসিলে পরিধেয়বস্তাঞ্চলে সংবরণ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার অগ্রজের ভাব ভঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়া কহি-

লেন, দাদা! ও কি. তুমি কাঁদ কেন? যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে কেন শান্তা আগ্নিকে ডাক না? সে তোমার কথা শুনিতে পাইলে. অমনি দৌডাদৌড়ি আসিবে। বিজয়চক্র সহোদরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ করিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই কাল রজনী অভিবাহিত করিব: এরপ ভয়ঙ্কর স্থানে অনল ব্যতীত থাকা উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি দেখিলে সর্প, ব্যাত্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু নিকটস্থ হয় না। এই জনশূন্য অরণ্যে বা কিরুপে অগ্নি প্রাপ্ত হইব। ক্ষণকালের পর তুইখান শুক্ষ বেণুদণ্ড আনিয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তন্মধ্য হইতে ধৃম ও আগ্রফ্যুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে অনল উদ্দাপন করিতে তাঁহাকে আর অধিক কট্ট পাইতে হইল না। অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইলে, সেই স্থানটী কিঞ্চিৎ আলোকময় হইল। বিজয়চন্দ্র অশ্বয়ের পর্যাণ ও মুখবন্ধ থুলিয়া শ্ব্যা প্রস্তুত করিলেন। বসন্তকুমার কুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যাণ শয্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ঘোড়া চুটী এদিক ওদিক লতা পত্ৰ তৃণ খাইতে লাগিল।

বৎস সকল ! সময়ে কি না করে। মণিময় পর্যাক্ষে কুস্মতুল্য হুকোমল শ্যায় শয়ন করিয়া যে বসন্তকুমারের নিজা

হইত না, এক্ষণে সামাক্ত পর্যাণ শ্যায় তাঁহার সুষ্প্তির অবন্ধা

হইল। বিজয়চক্ত কখন কোন বিপদ্ঘটে এই আশক্ষায় নিজা
না যাইয়া অমুজের নিকট বসিয়া থাকিলেন; এবং অনলের

উত্তাপে তাঁহার শ্রীর ঘর্মাক্ত হইলে উত্তরীয় বসনাঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় প্রায় সমস্ত রজনী গত হইলে বসন্তকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তথন তিনি অত্যন্ত পিপাসায় শুষ্ক্ষক হইয়া কহিলেন, দাদা! আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আমি কণা কহিতে পারি না, আমাকে শীঘ্র জল আনিয়া দাও। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, বসন্ত ৷ এমন সময়ে কোণায় জল পাইব বল: কিঞ্চিৎকাল সহ্য করিয়া থাক, প্রভাতে জল আনিয়া দিব। পরে শর্বরী অবসান হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া উঠিল, তুষারবিন্দু মুক্তাহারের ভায় তরু-পল্লব-শ্বলিত হইতে লাগিল, পূর্বব দিক রক্ত বস্ত্র পরিধান করিল। ক্রমে ক্রমে **অন্ধ**কার তিরোহিত হইয়া, লতাবিতান মতাল্ল আলোকনয় হইয়া আদিল। বিজয়-চক্র আর বিলম্ব না করিয়া, বসন্তমকুারকে হাত ধরিয়া অশ্ব-পুষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন, এবং আপনিও অখাসীন হইয়া, ইতস্ততঃ পথা-ষেষণ করিতে করিতে ইঠাৎ মিথিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন। বসন্তকুমার কুর্থপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া-

ছিলেন, স্তরাং কিয়দূর গমন করিয়া নিতান্ত অশক্ত ও অশপৃষ্ঠে লুঠিত হইয়া পড়িলেন। না হইবারই বা বিষয় কি, একে ছেলে মামুষ, তাহাতে আবার দিবারাত্র নিরস্ব, উপবাস। তখন তিনি মুদুস্বরে কহিলেন, দাদা! আমি আর অশে থাকিতে পারি না, আমার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে ঘোড়া হইতে শীঘ নামাও, না হয় পড়িলাম। বিজয়চক্র অমনি বাস্ত হইয়া ঘোটক হইতে

অবরোহণপূর্বক বসম্বুমারকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইলেন, এবং

সজল-নেত্রে কহিলেন, বসন্ত ! তুমি কিয়ৎক্ষণ আমার অপেক্ষণ করিয়া থাক, আমি জল লইয়া শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া জলান্বেষণে গমন করিলেন। বসন্তকুমার আনিমিষ-লোচনে তাঁহার পথপানে চাহিয়া থাকিলেন এবং পীযুষ-পিপান্থ আবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্দ করে, তদ্রপ তিনিও দাদা দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বিজয়চক্ত প্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দুর চলিয়া গেলেন. কিন্তু জল কোথায়, কোন্ দিকেই বা যান, কিছুই নিশ্চয় কারতে না পারিয়া এক তমাল তরুতলে বসিয়ারোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন একটা শশকী কতকঞ্জাল শিশু সন্থান লইয়া ভাহাদের গাত্র লেহন করিতে করিতে আসিতেছে। শশক-শিশুদের কাহারও গাত্রে কর্দ্দািচ্ছে, কাহারও সর্বংশরীর জলার্দ্র। বিজয়চন্দ্র শৃশ-দর্শিত পুখাবলম্বনে গমন করিয়া অনতিবিলম্বে একটা স্তদার্ঘ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তা হইলেন, এবং "আমার সঙ্গে পাত্র নাই, কি প্রকারে জল লইয়া যাইব" এই চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ পার্শ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটা দিগ্গজ মস্তকোপরি শুণ্ড তুলিয়া অতি বেগে ধাবিত হইতেছে। সমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, এক বুক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। করিবর দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, বিজয়চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকেই ধাবিত হইল।

বিজয়চক্ষ ভয়ে জড়াভূত হইয়া কহিলেন, হা পরমেশর! এবার এই হস্তার হস্তেই আমার প্রাণ গেল। আমি মরিলাম সে জন্ম তুঃখ নাই, কিন্তু বসন্তকুমার বিজন বনে পড়িয়া জলাভাবে ব্রাহি ত্রাহি করিতেছে। সেই জনশৃষ্ম অরণ্য মধ্যে জল-দানে কে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে ? হায় কি সর্বরনাশ ! এ দিকে তুরস্ত বারণ আমাকে বিনাশ করিতে আদিতেছে, ও দিকে পিপাসায় বসন্তকুমারের ওষ্ঠাগত-প্রাণ হইয়াছে। কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে বসন্তের কথা বলিয়া দিই। হে করুণাময় পরমেশ্বর ! মৃত্যুসময়ে আমি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, সেই নিরাশ্রেয় বালককে রক্ষা কর। বিজয়চক্র এইরূপ কহিতে কহিতে আছক্ষে মৃচ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মন্ত দন্তা তাঁহাকে কর-বেষ্টন-পূর্বক মন্তকে তুলিয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হইল।

এ দিকে বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অন্থির হইয়া
মৃতপ্রায় ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্তি নাই,
তথাপি মৃত্তম্বরে দাদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখ-ব্যাদান করিতেছেন;
তাঁহার বিন্ধাধর বিবর্ণ ও শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে; চক্ষের জলে
বক্ষংস্থল প্লাবিত হইয়াছে। এমন সময় সার্ঘাজ মুনি সেই
পথে গমন করিতেছিলেন। বসন্তকুমারকে তদবস্থায় অবস্থিত
দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই বালকটা আকার প্রকারে
রাজপুত্র অনুমান হইতেছে, কিন্তু কি জন্ম এই বিজন বনে
একাকী আসিয়া এই দশাগ্রস্থ হইয়াছে, বুবিতে পারিতেছি না।
অখবা আর কেছ ইহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে আর
সক্ষেহ কি, যেহেতু দুইটা ঘোটক দেখিতেছি। এক্ষণে ইহাকে

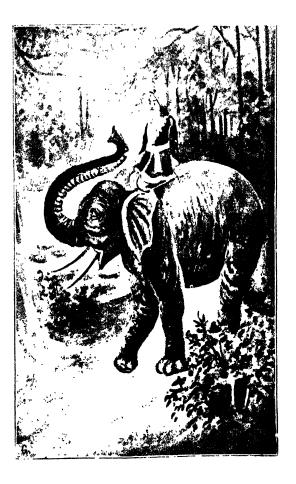

সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিবার সময় নাই; অগ্রে জলদানে কুছ করি, পরে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব। তদনন্তর এক কমগুলু- পরিপূর্ণ বারি আনিয়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে বসন্তকুমা- রের জিহ্বাগ্রে দিতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ স্কুছ চ্টলে সহস্তে কমগুলু-স্থিত সমুদ্য জল পান করিয়া, মুনির মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে, আমার প্রাণ বাওয়ার সময় জল দিয়া বাঁচাইলেন? আপনি বলিতে পারেন, আমার দাদা কোপায় গেলেন? তিনি আমার জন্ম জল আনিতে অনেক ক্ষণ গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসিলেন না। বসন্তকুমারের এতাদৃশ বাক্য আবণে তপস্বা বুঝিতে পারিলেন, ইহার সক্ষেইহার অগ্রজ আসিয়াছে। বোধ করি তাহার কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে, নতুবা এপর্যান্ত না আসিবার কারণ কি? সে বাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সান্ত্না করা আমার কর্ত্বা।

মুনিবর প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, বৎস ! তোমার ভয় कि? বোধ করি তোমার দাদা এখনি আসিবেন। তিনি যে পর্য্যস্ত না আইসেন, আমি তোমার নিকটে থাকিব। বাছা রে! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল দেখি, তোমরা ছুটী ভাই কি জন্ম এই ছুর্গম বনপথে আসিয়াছ ? বসন্তকুমার কহিলেন, মহাশয় ! আমি তা ভালরূপ জানি না, দাদা আসিলে ডাবৎ বলিতে পারেন। এতৎ শ্রাবণে মুনিবর বিবেচনা করিলেন, এ যেরূপ বালক, ইহাকে ছুই এক কথা জিজ্ঞাসা ভিন্ন ইহাদের এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হুইবার কারণ জানিবার জান্ম উপায়

নাই: অতএব সেইরূপই জিজ্ঞাস। করি। বৎস রে! তোমরা কার ছেলে ? তোমাদের বাড়া কোথায় ? বসস্তকুমার কহিলেন, আমার পিতার নাম রাজা জয়দেন, দাদার নাম বিজয়চন্দ্র, আমার নাম বসন্তকুমার: বাড়ী জয়পুরে। তপোধন এই কয়েকটী কথা শুনিয়া অনুমান করিলেন, শুনিয়াছি জয়পুরাধি-পতি রাজা জয়দেন প্রথম সংসার গত হওয়ায় পুনর্বার বিবাহ করেন। বোধ করি তাহা কর্ত্তক এই ঘটনা হইয়া থাকিবে। ভাল, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করি। তপর্য্বা কহিলেন, বাচা বসস্তঃ! বল দেখি ভোমার বিমাতা কি তোমাদিগকে কিছ বলিয়াছিলেন, না তোমাদের পিত! তোমাদিগকে মারিয়াছেন গ বসস্তকুমার কহিলেন, না মহাশ্য় । মা কিছুই বলেন নাই। আমর৷ কোটার ভিতর বসিয়াছিলাম, শাস্তা আয়ি আসিয়া দাদার কাছে কি বলিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরেই নগর-পাল আমাকে আর দাদাকে দড়া দিয়া বাঁধিয়া এক আঁধার ঘরে রাখিল। এই দেখন তাহার দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া তিনি তপস্বীকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। মুনিবর দৃষ্টি করিয়া চমৎকৃত ও জুঃখিত হইয়া কহিলেন, হাঁ বাছা ! ভার পরে কি হইল ? বসস্তকুমার কহিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে. নগরপাল আমাকে আর দাদাকে লইয়া পিতার সম্মুখে রাখিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কাটিয়া ফেলিতে বলি-লেন! দাদা তাঁহার তুখানি পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তবু जिनि क्षिनित्वन ना। পরে মন্ত্রो মহাশয় আমাদের হাতের দড়ী

খুলিয়া দিয়া এই ঘোড়া আনিয়া দিলেন; আমি একটায়, আর দাদা একটায় চড়িয়া চলিলাম। দাদা, আমাকে এ খানে আনিয়াছেন, আমি কত বার কহিলাম, দাদা, চল বাড়ী যাই, তিনি তা শুনিলেন না। ভাল মহাশয়! আপনি না বলিলেন, "তোমার দাদা এখনি আসিবেন"; কৈ তিনি ত এখনও আসিলেন না। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আমি কার কাছে বলিব ?

তাপদশ্রেষ্ঠ, বদন্তকুমারের এই দকল কথা শুনিয়া, তাঁহা-দিগের যে যে ছুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহক্ষেই বুঝিতে পারিলেন। তপস্বীদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ দয়াদ্র, তাহাতে আবার এই সকল তুঃখজনক বাক্য শ্রাবণ করায় একেবারে দ্রব হইয়া গেল। তখন তিনি চুঃখগদগদ হইয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত ! তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে ? তুমি এই খানে কিঞ্ছিংকাল বসিয়া থাক, আমি বন इहेर कल व्यानिया पिटाई। এই विलया गमरनाम्मूथ इहेरली । বসন্তকুমার অতি কাতরস্বরে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়! আপনিও কি আমাকে ফেলিয়া চলিলেন ? আমার উপায় কি হবে ? এই কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তপস্বা কহিলেন, বাছা রে! আমি আর ভোমাকে ভ্যাগ করিয়া যাইব না। তুমি এ আশক্ষা কেন করিতেছ? যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমার এই কাঁথা আর কমগুলু রাখ। তাহা হইলে আমি আর ঘাইতে পারিব না। মুনি কাঁথা কমগুলু বসন্তকুমারের নিকটে রাখিয়া ফলাম্বেষণে গমন করিলেন এবং অনেক পর্যাটনে আতা.

পেয়ারা প্রভৃতি কতকগুলি পরিণত ও স্থসাচু ফল আনিয়া দিলেন। বসস্তকুমার পরিতোষ পূর্ববক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্দ্রের আগমনাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়। বিজয়চন্দ্রের আর আগমনের সম্ভাবনা না দেখিরা কহিলেন, বাছা বসস্তঃ তোমার দাদা বুঝি আর আসিলেন না। যদি জীবিত থাকেন, তবে কোন সময়ে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস। মুনির এই বাকা শ্রাকণ করিবামাত্র বসস্তকুমার দাদা, षाता, विलया উरिक्ठःश्वतः त्यापन कतिर्द्ध लागिरलन । **उर**ाधन প্রবোধ দিবার জন্ম কহিলেন, বাছা রে! আর কাঁদিও না, চুপ-কর, তুমি শুনিতেছ না, বনের মধ্যে বাঘ ডাকিতেছে । আর এখানে থাকা হয় না, চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র যাই। বসস্তকুমার ভুয়ে অমনি চুপ করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে লাগাম ধরিয়া চলিলেন। বিতীয় অশ্বটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মুনিবর সন্ধার প্রাক্কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।
আশ্রমবাসিগণ, একে একে সকলেই তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া
বসন্তকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি তৎসম্বন্ধীর
সমস্ত বিবরণ আন্দ্যোপান্ত বর্ণন করিলে, তপস্বিসম্প্রদায় চমৎকৃত
ও সাতিশয় তঃখিত হইলেন।

সারদ্বাজ মুনি অনপত্য, এজস্ম ভদীয় পত্নী সুদক্ষিণা সর্ব্বক্ষণ পর-পুক্ত-পালনে একান্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন বসন্তকুমারকে দেখিয়া, তাঁহার আরু আহলাদের পরিসীমা থাকিল না। আবার বসম্ভকুমারের এমনি স্থন্দর মুখন্ত্রী ছিল, যে, শত পুত্র প্রসৃতিও তাঁহার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে ব্যগ্রা হইত। বিশেষতঃ মুনিপত্না সম্ভান-বিহানা, স্বতরাং তিনি আহলাদ-সাগরে নিমগ্না হইয়া ৰাহুযুগল প্রসারণগ্লাব্বিক বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করলেন। রজনী প্রভাতা হইল। মুনি কুমারেরা বসন্তকুমারের সঙ্গে ক্র্রাড়া করিতে কুটীরদ্বারে দণ্ডায়-মান হইলেন। তিনি অপরিচিত হেতৃ কাহারও নিকট গেলেন না, রজনীতে কেবল ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়াছেন, অতএব ঠাহারই নিকটে বসিয়া থাকিলেন। যখন তাঁহার অন্তঃকরণে বিজয়চন্দ্রের কথা জাগ্রত হইতে লাগিল, তিনি অমনি দাদা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দ্বিজরমণী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া হরিণ-শিশু ও করভ দেখাইয়া প্রবোধ বচনে স্বান্থির করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় দুই চারি দিন গত হইল। যখন তাপস-তন্যদিগের সহিত তাঁহার প্রণয়সঞ্চার হইল, এবং ক্রীড়াকৌতুকে অন্তঃকরণ সর্ববদা ব্যগ্র রহিল, তথন বিজয়-চন্দ্রের কথা ক্রমে অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

এতদবস্থায় কিছুকাল অভিবাহিত হয়। তাপসভ্রোষ্ঠ সারদ্বাদ্ধ অক্সান্ত মুনিকুমারের সহিত বসন্তকুমারের পাঠাভ্যাস করিতে সময় নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ কট ও বিরক্ত বোধ হইল বটে, কিন্তু যৎকালে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়া উঠিল, তথন ভিনি ব্যগ্র ও উৎস্থক ও সহাধ্যায়িগণের সহিত প্রতিজ্ঞা পূর্বক বিছাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। একে রান্ধপুত্র স্বভাবতঃ তীক্ষবুদ্ধি, তাহাতে আবার তপস্বীদিগের উপদেশ, স্বভরাং অভ্যল্ল পরিশ্রমেই চিত্তোৎকর্ষ হইয়া বুদ্ধিরতি মার্জ্জিত ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বৃদ্ধিত হওয়য়, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি সকল তাঁহার মুণার্হ হইল। •ইহাতে আর বিদ্যাভ্যাসের ফল কি না দর্শিল ?

বাছা সকল! সংসারী ব্যক্তিগণ নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও প্রস্থবাহক-চতুপ্পদ-তুল্য। যে হেতু তাঁহারা কাপট্য, চপলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ক্রিম স্বভাবের বশবর্তী হন। তপস্বীদিগের সেরপ ব্যবহার কিছুই নাই। লোকালয়ে স্থস্বভাব মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া সামান্ত ব্যাপার নহে; সদ্যঃপ্রস্ত শিশু মাতৃক্রোড় হইতে ক্রিম প্রকৃতি অবলম্বন ও চাতুর্যা, বঞ্চকতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, আর যাবজ্জীবন তদমুশীলনেই ব্যাপৃত থাকে। তপস্বিগণের বাল্যাবধি বার্দ্ধক্য পর্যান্ত কেবল সত্যসূচনা, ধর্মামুষ্ঠান, ধর্মাশান্ত প্রবণ, মনন, ধর্যা ও ক্ষমা এই সকল সহ গুণেরই পরিচালনা হইয়া থাকে। ইহাতে আর তপোবনবাদীরা ক্রিম স্বভাবের বশীভূত কেন হইবেন ?

বসন্তকুমার আনুপূর্বীক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, এবং ক্রেমে কৈশোরাবস্থা পশ্চাৎ করিয়া থৌবনোভানে উপস্থিত হইলেন। ভাপসভোষ্ঠ সারদান্ধ, ভাঁহার স্বাগত যৌবনাবলোকনে নিকটে বসাইয়া, চরিত্রপরীকার্থ গল্লচ্ছলে ঠাঁহাকে একটা প্রশ্ন করিলেন। বাছা বসন্ত! মনুজনামা এক প্রাহ্মণকুমারের কৈশোরাবন্থা গত হইলে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে সন্দেহ-পদ্মায় ইতন্ততঃ গমন করিতে করিতে, সন্মুখে এক চিন্তাশৈল দেখিতে পাইলেন; সেই পর্ববের শাধরদেশ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে। মনুজ তাহার সমাপবর্ত্তী হইতে সমুহুত্বক হইয়া ক্রতবেগে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্ধুর ভূমি প্রযুক্ত বারংবার তাঁহার পদখলন ও গতিরোধ হইতে লাগিল; স্কুতরাং ক্রেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি বহুধা যত্তে নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, সেই শৈলের শিধরদেশ হইতে ত্রইটী দিব্যাঙ্গনা বহির্গতা হইয়া তাঁহার নিকটে কুঞ্জরগমনে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী অন্ধনা বিচিত্র বন্ধালয়ারে বিভূষিতা ও চঞ্চলপ্রকৃতি। দিতীয় অঙ্গনাটী অতি স্কুশালা, সাধুমতি, সলজ্জবদনা, এবং অঙ্গনেষ্ঠবেই অলঙ্গতা হইয়াছেন।

এইরপ দৃষ্টি করিতে করিতে প্রথমা রমণী দ্রুতগমনে তাঁহারনিকটবর্ত্তিনী হইয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে কহিলেন, মনুজ ! তুমি কি
চিন্তা করিতেছ ? তোমার এত বিচারের প্রয়োজন কি ? আমার
এই স্থগম পথে গমন কর । মনুজ আশ্চর্য্য ঘটনা নিরীক্ষণে
চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আপনি কে ? কি নিমিত্ত আমার
নিকটে আগমন করিয়াছেন ?

স্বাগতা ললনা উত্তর করিলেন, আমি প্রেয়ং, তোমাকে উত্তর পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্থগম পথ দেখাইতে আসিয়াছি। আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তাঁহার নাম শ্রেরঃ। তাঁহার প্রদর্শিত পথ এমন তুর্গম যে, সে পথে যাত্রিগণ কিঞ্চিৎ গমন করিয়া প্রায়ই প্রত্যাবর্তন, করেন। উনি মনুষ্যাদিগকে আনন্দ ও ভাবি স্থাধের প্রত্যাশা দিয়া থাকেন; সে কেবল আশামাত্র, তাহা কোন কালে পরিপূর্ণ হয় কি না, সন্দেহ। স্থাত্রগং মানবমাত্রেই সেই পথের পাত্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন। আমার এই পথ স্থগম জানিয়া এক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অনুবর্জী হইতেছেন। অধিক কি বলিব, যাত্রিগণের সমাগমে সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে।

প্রেয়োঙ্গনা এইরূপ কভিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রোফ্রনা ধীরাগমনে মন্মুজের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মৃতু মধুর সম্ভাধণে কহিলেন, বাছা মন্মুজ! তোমাকে উভয় পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সাধুপ্থ প্রদর্শন করাইতে আমি এ পর্য্যস্ত আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর।

প্রেয়েঙ্গনা কহিলেন, মনুক ! তুমি শ্রেয়ের কথায় মুগ্ধ হইও না। উহাঁর প্রদর্শিত পথে প্রথ পাওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমি এ পথের যে সমুদ্য স্থধ বর্ণন করিব, তাহার ফল প্রত্যক্ষই দেখিবে। আর, ও পথের পথিক-দিগের যে কুর্গতি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমার এ পথের পান্থদিগের যে কত স্থধ, আহা! তাহা কি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় ? দেখ, এক বসন্তকালেই বাকত স্থথ; নব-কুস্থমিত তরু সকল দৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে, এবং প্রক্রের কমল-দলে মধুকরকে

মধুপান করিতে নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অন্তঃকরণে কি অনির্বংচনীয় ভাবেরই উদয় হয়! আতপ-ভাপিত ব্যক্তি যথন মলয় সমীরণের স্থমন্দ সঞ্চারে স্থশীতল-বকুল-মূলে উপবেশন করে, সেই সময় অলিবৃন্দ গুণগুণ ধ্বনিতে, কোকিল কোকিলা কুছরবে, কি আশ্চর্যা স্থথে তাহাকে স্থথী করিয়া থাকে! আবার বিষয়বিলাসী মনুয়গণ, ঘিতল, ত্রিতল, কেহ কেহ ভত্তোধিকতল গৃহে মণিময় পর্যাক্ষে কুস্থমতৃলা স্থকোমল শ্যায় উপবিষ্ট হইয়া, রতিরূপা কামিনী-সঙ্গে হাস্য কৌতুকে, তাহাদিগের নৃত্য ও অপাক্ষ-ভিন্নমায় এবং স্বরভি-মুখচন্দ্রমান্তাণে, কি না স্থখ সম্ভোগ করেন ? তাহার নিকটে শ্রেয়ের ভাবি স্থখ কি স্থখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? কোন্ মূর্খ ভাবি ছল্ল ভ স্থপ পরিত্যাগ করে ?

শ্রেয় কহিলেন, বাচা মনুজ! প্রেয় যাহা কহিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কেননা আমার এ পথ অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কট স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু ইক্রিয়সংযম ব্যতীত এ পথের পান্থ হইতে কেহ সমর্থ হয় না। শম-বিশিষ্ট হওয়া মনুয়ের প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু মনুয়্য সকল ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার-প্রণালীর বশবর্তী হওয়ায়, আপন সভাবদোষে ইক্রিয়-নিগ্রহ সহ্য করিয়া, অমূল্য শান্তি-সম্পত্তি হইতে পরায়ুখ হইতেচেন। এক্রণে সকলেই তাহাকে কট্টসাধ্য বোধ করেন। কিন্তু যে মহাত্মা কুজন-সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ইক্রিয়-বশাকরণ দ্বারা সাধুসঙ্গাবলম্বনে আমার এই নিত্যানক্র পথের পথিক ইইয়াছেন,

তিনি জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, পূর্ব্বাহ্নে, সায়াহ্নে নিশীথ সময়ে, সকলাবস্থায় সকল স্থানে সর্ব্বাহ্নণ নিরুপমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এরপ একটা বাক্য নাই যে, সে আনন্দ ব্যক্ত করি। যাঁহারা সেই স্থাশৈলারোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে কিরুপ আনন্দ। অন্যে তাহা প্রকাশ করিবে সাধ্য কি ?

বাছা রে ! তুমি বিচার করিয়া দেখ, প্রেয়: যে সকল স্থধ-ধারা বর্ণন করিলেন, সে সকল অস্থায়িনী ও আশুতোষিণী। ঐ আশুতোষিণী স্থধারা পরিণামে গরলময়া হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ দেখ, প্রেয়: যে পুপ্পের বর্ণন করিলেন, তাহা যে সময়ে প্রফুল হয়, তাহার পর ক্ষণেই মলিন হইয়া যায়। স্থ্থবিলাসিনা ললনাগণের যৌবনাবস্থা পুপ্প হইতে আর অধিক কি? এই দৃষ্টান্তের দারা প্রেয়:প্রের সমুদ্য স্থধ বুবিয়া লও।

মুনিবর এই অবধি কহিয়া বসন্তকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, বাচা! বল দেখি, এই উভয়ের কোন্পথ অবলম্বন করা মমুযোর কর্ত্তব্য ? বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, তাত! প্রেয়:পদবী কেবল আশুতোমিণী। শ্রেয়:পথাবলম্বন করাই মনুয়ের কর্ত্তব্য। তপোধন প্রশ্নের সভূত্তর পাইয়া কহিলেন, হাঁ সভ্য বটে, কিন্তু আধুনিক মনুয়া সকল, বিশেষতঃ সংসারীদিগের মধ্যে বিদ্যান্ ও ধনবান্ মহাশয়েরা, প্রেয়:পথের পথিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে কেবল লোকে খ্যাতিপ্রত্যাশায়, কিন্তু অন্তরে অন্য প্রকার-

ভাবান্বিত। পরচিত্ত অন্ধকার, ইহাও যথার্থ বটে, আবার কার্য্য দারাও কাহারও আন্তরিক ভাব গোপন থাকে না। যদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কে কেমন সাধ।

বসস্তকুমার মুনির আশ্রমে এবংবিধ নানাপ্রকার শাস্ত্রালাপে বয়োবিদ্যায় বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিলেন।

## চতুৰ্থ অধ্যায়।

বৎসগণ ! বসস্তকুমার সারঘাজ মুনির আশ্রয় পাইয়া বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইতে লাগিলেন। এ দিকে বিজয়চন্দ্রকে করিবর করবেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল, তোমরা এইমাত্র শুনিয়াছ। পরে তাঁহার কি দশা হইয়াছিল, এ ক্ষণে বিস্তারিতরূপে তাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্বক শ্রবণ কর। অন্যনমনক হইলে কিছুই স্মারণ থাকিবে না।

যে সরোবরের কূলে বিজয়চন্দ্রকে করিবর করাবদ্ধ করে, তথা হইতে ছয় ক্রোশান্তর বায়-কোণে স্থানিদ্ধ বিজয়পুর; উক্ত নগর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা রাজা রমণীমোহনের রাজধানী ছিল। নৃগতির যেরূপ পরমেশ্বর পরায়ণতা ও উদার চরিত্র, তাদৃশ বিক্রম বা বিষয়-বৃদ্ধি ছিল না। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম স্থশীলা। তিনি গুণাসুরূপ রূপবতী ছিলেন না। কেবল বিবিধ বিদ্যা-স্থাণে স্থানতা হওয়ায়, পতির মনোমোহিনী হইয়াছিলেন। মধুরস্বারের রূপ কুৎসিত হইলেও গুণে যেমনলোকে মোহিত হয়, রাজাও তক্রপ প্রিয়তমার গুণে একান্ত বশীভূত ও বিমুগ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ গৃহিণিগণের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, রাজ্ঞী সে সমুদায়ের একাধার বলিলেও বলা যায়। রাজমহিষা বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। তিনি স্বহন্তে রক্কন করিয়া পরিবার এবং পরিচারিকাদিগকে

ভোজন করাইতেন। পালিত পশু ও রোপিত বৃক্ষলতাদির তথাবধান নিজে করিতেন। প্রতিবাসিগণের ভবনে উপাত্বত হইয়া দীনকে অর্থ, রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন। এইনিমিত সকলেই তাঁহাকে জননী স্বরূপ শ্রাদ্ধা ভক্তি করিত। রাজ্ঞী অলীক গল্প করিয়া তিলার্দ্ধ সময়ও নফ্ট করিতেন না। অবকাশ সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তর্কবিতর্কপূর্ণকি স্থিরীকৃত করিতেন। বাস্তাবক, তিনি সর্কবিব্যয়েই পতির সহকারিণী ছিলেন।

মহিষী যথাসময়ে একটা ক্যাসন্তান প্রসব করেন। অনুক্রমে জাতকর্মাদি সমুদ্র সংস্কার সম্পন্ন হইলে, রাজা তনয়ার
বিমল রূপলাবণ্য বিলোকনে বিমলা নাম রাখিলেন। বিমলা
বৃদ্ধিশীল-বায়ুবৃদ্ধিত তরঙ্গমালাতুল্য বৃদ্ধিশীলা হইতে লাগিলেন।
রাজাঙ্গনা স্থশীলা, ক্যাকে স্থশীলা ও ঈশ্বরপরায়ণা করণা্ভিলাষে, পঞ্চবর্ধ বয়সে উপযুক্ত-আচার্য্য-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময়ে সামাজ্যের সামস্ত সমুদায়, ভূপতিকে নি চান্ত হীনবার্য্য দেখিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চারি দিক্ হইতে এককালে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাজা দাবানল বেপ্তিত দ্বিরদতুল্য ও বাড়বানল-বেপ্তিত সাগরবাসার স্থায়, এক-বারে ভয়ে বিহবল হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে রণোৎস উৎ-সারিত না হইয়া বরং প্রস্থানস্রোত বহিতে লাগিল। বিপদে বিহবল হওয়া নাশের হেতু, ইহা বিবেচনা করিয়া রাজমহিবী নৃপতির নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, এবং ভাঁহাকে ধৈর্ঘুশালী, সাহসী

ও উৎসাহান্বিত করণার্থ, প্রিয়সম্বোধনে কহিলেন "মহারাজ! আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন? বিপদ ও সম্পদ উভয়ই মন্ত্রোরা ভোগ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্তই অমঙ্গল স্থাষ্ট করিয়াছেন। তুঃখ না থাকিলে সুখামু-ভব কে করিত ? অতএব তিনি যাহা করেন, তাহাই আমাদের মঙ্গলের কারণ। পার-জিগমিষু যেমন তরণী অবলম্বন করে, ভদ্রণ বিপদকালে সাহসাবলম্বন করা উচিত। কাপুরুষেরাই বিপদে ভীত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধৈর্য্যবলম্বনে কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করেন। বার্য্যহীন লোকেরাই সময়ে ममार्य विश्वास विश्वास श्रु कि सु वीत श्रुक्र खत्रा आरमान छ। न করিয়া তাহাতে অগ্রসর হন। শিবাগণ গ্রুগর্চ্ছনে শঙ্কাতৃর হইয়া বিবরান্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু সিংহ তাহাতে আনন্দ জ্ঞান করিয়া সমরে উপস্থিত হয়। যেমন, সময় উপস্থিত হইলে. অনল দাহন করিতে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতে, কিরণমালী কিরণ অর্পণ করিতে, পবন গমন করিতে, দেবরাজ দৈত্য দলন করিতে, বিরত হন না ; তদ্রপ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধদানে কদাচ পরামুথ হন না। রাজা যুদ্ধদানে বিরত হইলে ও ভয়প্রস্থুক্ত পলায়ন করিলে রাজশ্রীভ্রম্ভ এবং ইহলোকে অকীত্তিমান ও পরলোকে পাপভাজন হন। বীরপুরুষ যদি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে তমুত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি এহিকে কীর্ত্তিশালী ও পারত্রিকে ধর্মাশিখরবাসী হন। অতএব মহারাজ ! যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কদাচ পলায়ন

করিবেন না।" রাজা প্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর এরূপ উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া সমরোদেযাগ করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞায় অস্ত্র শস্ত্র পরিক্ষত ও শাণিত, সেনা গজ বাজী পরিবর্ত্তিত ও বন্ধিত, রথ সংস্কৃত এবং আহারীয় দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া তুর্গ পরি-পূরিত হইল।

নেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজা রমণীমোহন, তুর্গ-্রক্ষক দৈনিক দারা তুর্গ দৃঢ়তর বন্ধ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পতিপ্রাণা স্থশীলা পতির সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহার সহচরী হইলেন। বিপক্ষের সম্মুখস্থ উপযুক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। নুপতি কেবল বনিতার বৃদ্ধি কৌশলে সেনা-শ্রেণী সংস্থাপন করিয়া অভেদা ব্যাহ নির্ম্মাণ করিলেন। কালাগ্রিসদৃশ যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কোন পক্ষে পরাজয়, কোন পক্ষে বিজয় হইবে, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই অপ্রিমিত প্রাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সৈকা কোলাহলে কোদগু-টকারে, রথচক্র শব্দে, গদ্ধগর্জনে এবং হেষারবে, রণস্থলী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই কালে বিপক্ষ-পক্ষ হইতে হঠাৎ এক স্থাভীক্ষ সায়ক আসিয়া রাজার ললাটদেশ একবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাজা মূচ্ছিত হইয়া বাত্যোৎপাটিত বনস্পতির স্থায়, কেশরি-কর-বিদীর্ণ-শিরা করির ফ্রায়, রথোপরি পতিত হইলেন। সার্থ ভৎক্ষণাৎ বথপ্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ভারতবর্ষীয় সেনা ও সেনানায়কগণের চিরপ্রসিদ্ধ প্রধান

লোষ এই যে, রাজা যুদ্ধে মৃত বা হীনবল হইলে সহস্র সহস্র যোধ সত্ত্বেও তাহারা ভগ্নোৎসাহ ও শ্রেণীভঙ্ক হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হয়। রাজা রমণীমোহনের সেনামধ্যেও তদ্রুপ গোল-যোগ উপস্থিত হইল।

রাণী এই ঘটনায় নিতান্ত উৎকঠিতা হইলেন। এবং পতিবিয়োগ-শোকসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলেও, তৎকালে চুঃখ সংবরণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে যুদ্ধসঙ্জায় রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহার তৎকালের ভীষণাকৃতি দেখিয়া সকলের বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবতী শ্রামাকৃতি হইয়া তুহিনাচলে দৈত্যদল দলন করিতে যাইতেছেন। রাজ্ঞী ব্যহপ্রবেশপূর্ববক **সৈম্মদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি পতিহীনা** হইয়াছি বটে, কিন্তু পুত্রহানা হই নাই। এখনও আমার সহস্র मरंख পুত विष्यान दिशाहि। তारादा त्कररे शैनवीर्य नत्र, সকলেই অপরিমিত-পরাক্রমশালী। হায়। এ কি সাধারণ তঃথের বিষয়, আমি সহস্র-সহস্র-বীর-মাতা হইয়াও বিপক্ষের হস্তগতা হইব। আমার পুত্রেরা কি তাহাস্বচক্ষে দেখিবে! সংসারে যতপ্রকার হৃথ আছে, স্বাধীনতা হৃথ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। সংসারে যতপ্রকার চুঃখ আছে, পরাধীনতা-চুঃখ সকল হইতে ত্র:সহ। হায়! আমার বীর্যান সন্তানেরা কি পরাধীনতা-শৃখলে আবদ্ধ হইবে এবং দারুণ পরনিগ্রহ সছ করিবে! যে বর্ণময়ী বিজয়নগরী জয় করিতে ইন্দ্রস্থত জয়স্তও ভীত হইতেন. একণে কি সেই নগরী সামাত্ত সামন্ত সমূরে পরাজিত ছইয়া

অপক্ত হইবে ! আমি সিংহপরাক্রমশালী এত অসংখ্য বীরেব মাতা হইয়া এখন কি শুগালভাষ্যা হইব !" মহিষার এতাদৃশ খেদপূর্ণ উৎসাহ-বাক্য ভাবণ করিয়া চতুর্দ্দল সৈক্মগণ, পদদলিত ভুজন্প, তিরস্কৃত মাতঙ্গ, স্বতলগ্ন বহ্নি ও মেঘান্ত সূর্য্যের নাায় তুর্দ্ধর্য হইয়া পূর্নবাপেক্ষা শতগুণ বলবিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অতি অল্ল ক্ষণেই বিপক্ষ পক্ষ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্থিরতক সদৃশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। রাজ্ঞী পুনর্ববার সৈন্যদিগকে উৎসাহান্বিত করনাশয়ে বলিলেন,"ভগবান্ রামচক্ত একাকী চুক্তয় রাবণকে পরাজয় করিয়া সাতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অজাত-প্রতিযোধ ধনঞ্জয় অসংখ্য নৃপকুল হইতে একাকী দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ পরশুরাম পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়-দিগকে একবিংশতি বার **যুদ্ধে** পরাজিত করিয়া নিহত করেন। ভোমরা তত্ত্বা সহস্র সহস্র যোদ্ধা কি জননীস্বরূপা জন্ম-ভূমিকে রক্ষা করিতে পারিবে না ? তোমাদিগের পিতৃ ৈই: এখন পর্যান্ত জাবিত রহিয়াছে ? প্রতিফল কিছুই প্রাপ্ত হইল না গ"

পতিবিরহকাতরা মহিষার এইরূপ খেদপূর্ণ উৎসাহ-বাকা শ্রাবণে সৈন্যেরা, প্রবল পবনের ন্যায় ধাবিত হইয়া বিপক্ষের স্থার্ভেদ্য ত্রিভুজ বৃাহ ভেদ করিয়া ফেলিল। শত্রুরা অসহ পরা-ক্রম আর সহু করিতে না পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পূর্বক চতুর্দ্ধিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়িত মুগামুসরণে কেশরা বেমন ধাবিত হয়, রাজা রমণীমোহনের সৈম্প্রগণ বিজ্ঞাহি- দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদ্রপ ধাবিত হইল। শিবিরোপরি বিজয়-পতাকা উড্ডান দেখিয়া রণজয়-সূচক বাদ্য বাজিতে লাগিল। সেনা ও সেনাপতিগণ, রণশ্রাস্তি শাস্তি করিয়া, শাস্ত-প্রকৃতি-অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজার বিয়োগজস্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহিষা নৃপতির মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটী নেত্র হইতে অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হইয়া রাজার অঙ্গ ধৌত করিতে লাগিল। তদ্যেট বোধ হইল, যেন অন্তঃসলিলা ফল্প নদী পৃথিবীর অন্তন্তাপে উত্তাপিতা হইয়া সহস্রসুখী হইলেন। রাণী শোকমোহে মুগ্ধা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হা নাথ! আমাকে অনাথিনা করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে ? আমি তোমার মুখারবিন্দের মধুরু স্ভাষণ না শুনিয়া একবারে দশদিক শৃশ্য দেখিতেছি। অনি-বার্যা শোক আমার শরীর জর্চ্জরীভূত ও হৃদয় বিদীণ করিভেছে। একবার গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত কথা কহ. এবং আমাকে বাজ-লভা দারা বন্ধ করিয়া আলিঞ্চন কর। আমাক ভাপিত তমু শীতল হউক।" রাজ্ঞা এইরূপ কহিতে কহিতে শোকমোহে মুগ্ধা হইয়া বাহুলতা দ্বারা পতিকে বেষ্টন করিয়া धुनाय विनुष्ठिका २३८७ नाशितन। कियरक्रगानस्वत नृशकाया জ্ঞান-প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, "হা জীবিতেশ্বর ৷ জগদীশ্বর আপ-নার প্রতি প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। আপনি ৰিপক্ষভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভব্নে

পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পারত্রিকে পরমেশ্বরসমীপে দগুনীয় হইবেন, আমি এই ভয়ে আপনাকে যুদ্ধপক্ষাবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আপনি
সম্মুখ-সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করিয়া পরমপিতার সহবাসের পাত্র
হইলেন। কিন্তু আমাকে শোক-সাগরে পতিনিধনরূপ-কলম্বতরম্বোপরি যাবজ্জীবন ভাসমান রাখিলেন।"

রাজ্ঞী এইরূপ বিলাপ করিয়া পতিসহগামিনী হইতে ইচ্ছাবতী হইয়া, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। সৈয়োরা চন্দন-কাষ্ঠ আহরণ করিয়া সমাধিকুণ্ড প্রস্তুত করিল। পতিপ্রাণা সুশীলা প্রির সহমরণে একান্ত উদেয়াগিনী হইলেন। চিতা-রোহণ করিতে যান. এমন সময়ে প্রধান সেনাপতি ধূআক তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! পিতা আমা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন কি আপনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন? আমরা কাহাকে আশ্রয় করিব ? কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে ? আমরা কাহার জন্ম বছপ্রাণী নিধন করিয়া রণজয়ী হইলাম ? আপনি না থাকিলে অগত্যা পুনর্ববার আমাদিকে পরাধীন হইতে হইবে। কিন্তু আমরা কখনই পর-নিগ্রহ সহা করি<u>তে</u> পারিব না। এই জ্বলম্ভ চিতারোহণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করিব। তক্ষর আপনিই ঈশরসমাপে দগুনীয়া ইইবেন।" রাণী ইহাতে নিবৃত্তা না হওয়ায়, সেনাপতি পুনর্ববার কহিলেন, "মৃত ভর্তার অমুগামিনী হইলেই যে তাঁহার সহিত পুনঃ সাকাৎ

হয়, তাহা নহে। যেহেতু মানবমাত্রেই আপন আপন কর্মানুষায়ী ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং সহমৃতা হইলেই যে পতিত্রতা-ধর্ম প্রতিপালিত হয়, অন্ত প্রকারে হয় না, এরূপ নহে, বরঞ্চ ইহাতে আত্মহত্যা মহাপাপে লিগু হইতে হয়। পতিব্ৰতা সহস্রপ্রকারে স্বকীয় পতিব্রতা ধর্ম প্রতিপালন ও পতিভক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। সতীদিগের পতির প্রিয়কার্যা-সাধন ও যথার্থরূপে ব্রহ্মচর্য্য-ত্রত পালন করিলেই পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে: অনুমরণ-ধর্মাণেক্ষা জীবিত ব্রহ্মচর্যাব্রত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই।" প্রধান সেনাপতির এবস্প্রকার বাক্য শ্রেবণ করিয়া রাজ্জী পতির সহমরণে নিবুতা হইলেন। রাজার অস্ট্রোপ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইলে. মহিষা উক্ত স্থানে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ এবং যুদ্ধবিবরণ তাহাতে ক্লোদিত করাইলেন। অনস্তর রার্জধানী প্রভ্যাবর্তনপূর্বক প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্য সমর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী মন্ত্র-হত্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আপনি বিশেষ সতর্কতা ও পরিশ্রামপূর্বক সমুদায় পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এটা কেবল তাঁহার বিদ্যোপার্চ্জন ও জ্ঞানপরিমার্জনের ফল। অবিদ্যাবতী সাধারণ রমণীকর্ত্বক এভদ্বৃহৎকার্য্য ক্যনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি রাজ-কার্য্যালোচনানন্তর পতির পাত্রকা-দ্বয় পূলা করিতেন, এবং প্রতিকে ধ্যানপূর্বক হৃদয়-ফলকে অভিত করিয়া, ভক্তি-কুত্ম ৬ শ্রেছা চন্দন তদীয় পদমুগে সমর্পণ করিতেন। পতির শ্রেমে তদ্গতিটি ইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেন, নাথ ! আর কত দিনের পর আমাকে আপন সহবাসিনী করিবেন ? আমি কঠোর বিরহ-যাতনা সছা করিতে পারি না। অনস্তর পরমেশ্বকে ধান করিয়া কহিতেন, হে অন্তর্যামিন্! আমার অন্তরের ভাব তুমি সকলই জান, তথাচ প্রার্থনা করিতেছি আমার মৃত্যু হইলে আমি যেন আমার স্বানীর সহবাসিনী হইতে পারি।

ক্রাজাতি এরপ বেক্ষাচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠ হইলে, পরাশরমতামুসারে বিধবার দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করা প্রয়োজন রাখে না। বস্তুতঃ দ্বিস্থামিনী অপেক্ষা ব্রক্ষাচর্যাব্রতাবলম্বিনী সহস্রাংশে গুরুতরা ও দেবতার স্থায় পূজনীয়া, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা রমণীমোহন একটা করন্তকে শিশুকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও সানাদি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্র-কণ্ডুয়ন করিয়া দিতেন। যে যাহাকে স্নেহ করে, সেই তাহাকে ভালবাসে। আপ্যায়িত করিলে পরও আপ্রনার হয়, এবং অনাপ্যায়িত হইলে আপনও পর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আদর করিলে বন-বিহানী পশু পক্ষাও অমুগত হয়। রাজা হস্তিশাবককে পুক্রবং প্রতিপালন করিয়াছিলেন, হস্তিশিশুও তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি যে স্থানে যাইতেন, ছায়ার তায়ে প্রায়ই অমুগামী হইত। বিশেষতঃ করিশাবক যোবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহনসময়ে, বৃহদ্ধস্তোপরি মণিমণ্ডিত সিংহাসন ধারণ করিয়া অবনীনাথের অপেক্ষা করিত।

অমরনাথের ঐরাবভারোহণের স্থায় অবনীপতি গঙ্গারোহণ করিয়া স্থানার্থ গমন করিতেন।

যুদ্ধে রাজার প্রাণ-বিয়োগ হইলে ঐ মাতঙ্গবর, শোকোন্মন্ত হইয়া ব্যাধ-তাড়িত কুরক্সের স্থায় ধাবিত হয়। সাধ্যামুসারে নিবারণ করিতে চেফী করিল, বারণ কিছুতেই বারণ না মানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনস্তর বিজয়-চন্দ্রকে বৃক্ষান্তরালে দেখিতে পাইয়া, মৃত নুপতিকে জীবিত জ্ঞানে তাঁহাকে কর-বেষ্টন করিয়া শিরে ধারণপূর্ব্বক নগরাভি-মুখে ধাবিত হইল। করিবর নগর প্রবেশ করিলে, নাগ-রীয় জ্বনগণ, ঐরাবভারোহণে বাসবের অগমন বিবেচনায়, হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহিলাগণ গৃহকার্য্যে নিরতা ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, পাককারিণী দববী, ও বেশ-कार्तिभी व्यक्षनानक्त, करत कतिया ताजभाव मखायमाना श्रेन। একচিত্তে কোন রমণী বেণীবন্ধন করিতেছিল, অর্দ্ধবন্ধন না হই-তেই বাম-বক্র গ্রীবায় বামহস্তে অর্দ্ধবেণী-গ্রন্থি ধারণ করিয়া গবাক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, গ্রন্থাবশিষ্ট কেশগুলি মুখোপরি পতিত হওয়ায়, একটা আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, হঠাৎ বোধ হয় যেন চন্দ্রমা নীরদ-জালে অর্দ্ধারত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

রাজমন্ত্রী প্রজাগণের আবেদন-পত্র পাঠ এবং রাজমহিষী যব-নিকার অন্তরাল হইতে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, এই কালে দন্তি-বর পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বিজয়চন্দ্রকে রাজসিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া সেনাগন্ধগণের সহিত মিলিত হইল। তৎকালে বিজয়চন্দ্র অচৈতন্ত্র অবস্থায় ছিলেন। দেখিয়া মানাহতি-রহিত নিস্তব্ধ নীর হঠাৎ আন্দোলিত হইলে তদ্মিবাসা জন্ত্র যেমন বিচলিত হয়, সভ্যাগণ সেইরূপ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিজয়চন্দ্রেকে ব্যক্তন করিতে লাগিলেন, ভৃত্যেরা বারি আনিয়া তাঁহার চক্ষে ও মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। রাজবৈদ্য বিজয়চন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন জন্য বিশেষ যত্মবান্ হইলেন। এবংবিধ ভাশায় তিনি অবিলম্থেই পুনর্বার চৈতন্যাশ্রয় করিলেন। স্বাস্থ্যান করিতে হইলে, মন্ত্রার নিকট আত্মপরিচয় আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া, বসন্তের নিমিত্ত নিতান্ত উৎক্ষিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বিজয়চক্র শোকে ও তাপে অত্যন্ত ভগাতিত ও উন্মন্তবৎ হইয়াছিলেন, এবং এরূপ তুর্বল হইয়াছিলেন যে, এক পদ-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত। স্মৃতরাং তিনি স্বয়ং অমুজের অন্বেষণে অশক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ অনবরত অনুজচিন্তায় নিরত রহিল। রাজসচিব বসন্তকুমারের অয়েষণার্থ বিজয়চক্রের প্রদর্শিত পথে শত শত ভূত্যকে ক্রতগামা অশারোহণে প্রেরণ করিলেন। পরতাপার্জ সারঘাক্র মুনিবর বসন্তকুমারেকে আপন ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন, স্মৃতরাং অন্বেষণকারা ভূত্যেরা ইতন্ততঃ বিস্তর তত্ত্ব করিয়া প্রত্যাবর্তনপূর্বক বিমর্থ মনে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিজয়চক্র সহোদ্বের মৃত্যুং নিশ্চর করিয়া হৃদয়বিদীর্পকর বাক্যে নানাবিধ বিলাপ করিতে

লাগিলেন। তাঁহার সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী ও অন্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রা ও সভাস্থ সভ্য সমুদায়, অজত্র অশ্রুণাত করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিত তরুলতা সকল, ফল পুষ্প পত্র বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিছ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজমন্ত্র স্থাই বিজয়চন্দ্রের শুশ্রুষায় নিযুক্ত থাকিলেন। প্রধান প্রতিতগণ সর্ববদা উপস্থিত থাকিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রীয়ালাপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিজয়চন্দ্রের বাক্পটুতা ও শাস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বিবেচনায় পূর্ণবাপেক্ষা অধিক শ্রেজা করিতে লাগিলেন।

প্রভাগীয় দীপশিখা যেমন ক্রমশঃ স্তিমিতভাব প্রাপ্ত ইইয়া নির্বাণ হয়, শোকরপ দীপ্ত শিখাও তদ্রপ ক্রমে ক্রমে নির্বাণ হয়ত থাকে। বিজয়চন্দ্র আহার শোক ক্রমে বিশ্বত ইইয়া শরারের স্বাস্থ্য জন্ম পুপোছান প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিনিন। রাজতনয়া বিমলা, তাঁহার বিমল রূপে ও নির্মাল প্রণে নির্বান প্রণে বিমলার ক্রমাছিলেন; কিন্তু ব্রীস্বভাব-স্থলভ লঙ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমতী মহিনী কন্যকার ভাবাবলোকনেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। এবং তিনি বিজয়চন্দ্রের দর্শনিদিনাবধিই অনুজাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুই বস্তু পরস্পার অনুরূপ মস্থা না হইলে যেমন সম্যুকরূপ যোগ হয় না, তক্রপ বর কন্তা উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রতি সঞ্চারিত না হইলে, মিলন স্থাকর হয় না। ইত্যাদি বিবেচনায়, বিমলার প্রতি বিজয়চন্দ্রের, ও বিজয়চন্দ্রের প্রতি বিমলার, প্রীতি

অপেক্ষা করিতেছিলেন। একণে উভয়ের অনুরাগাবলোকনে সাপ্ত আত্মজনদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রিত অমাত্য-গণ নিরূপিত দিবসে সভাস্থ হইলেন। বেশকারিকা রাজবালাকে স্তসজ্জিত করিলে, বিমলরূপিণী বিমলা সপ্ত সখী সঙ্গে সপ্তচন্দ্র-বেষ্টিত বুসম্পতি গ্রাহের স্থায়, সপ্তবর্ণসমবেত ইন্দ্রধনুর ন্যায়, সভাম ওপে উপস্থিত হইয়া, সজ্জনের মনোরঞ্জন এবং বিষয়বিলা-সার চিত্ত-চকোর হরণ করিলেন। বর কন্সা সভায় উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্ত্তন্য কর্ম্ম সমুদায় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। তদনন্তর পাত্র কলা প্রতিজ্ঞা-সূত্রে বন্ধ হইলে, রাজ্ঞী বিজয়চন্দ্রকে কন্মারত্ব সম্প্রদান করি-লেন। সভাগণ উভয়ের সন্মিলনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রত্নেই অন্ত রত্ন সম্মিলন করিয়া থাকেন। रियम रेट्कित जरह रेक्कानी ও विकुत जरह कमना माज्यानां रन, তদ্রপ বিমলা বিজয়চন্ত্রের অঞ্চলক্ষ্মী হইয়া শোভমানা হইলেন। যদ্রপ স্বর্ণ গুণিকায় নালকান্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জ্ব-লতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, বিজয়চন্দ্র ও বিমলার মিলন হওয়ায় তক্ষপ উচ্ছলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। এইরূপে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইলে, বরকন্মা বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাসর-মণ্ডপ অপূর্ব মণিমণ্ডিত, হীরক খচিত ও ইন্ত্রধনুসদৃশ চল্লাভপে আচ্ছাদিত হওয়ায়, যথার্থই থাসব বাসর-সদৃশ হইয়াছিল। অন্তঃ-পুরচারিকাগণ, নানা প্রকার বাদিত্রবাদনে, স্থগীতিকীর্ত্তনে ও স্থমধুর বাক্যকৌশলে মহিলামগুপ আমোদিত করিয়া সমস্ত

ষামিনী জাগরণ করিল। বিজয়চন্দ্র বাদয়িত্রী ও গায়িকার নিপু-ণতায়, এবং উৎপরীক্ষিকার বাগ্মিতায় পরম পরিতৃষ্ট হইলেন। স্বখ-বিভাবরী বোধ হয় যেন শীঘ্রই বিভাত হইল।

এইরূপে বিবাহক্রিয়াকলাপ সম্পাদিত হইলে রাজ্ঞী প্রজা-গণের অনুমতানুসারে বিজয়চল্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করি-লেন। তিনি রাজা হইয়া বিশেষ পরিশ্রমপূর্বক রাজকার্য্য ূপর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুদ্ধানল একেবারেই নিৰ্ববাণ হইয়া গিয়াছিল। অভএব তিনি প্রজার হিতার্থেই সমুদর সময় অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে যে প্রদেশে জলক্ষ্ট ছিল, তথায় সরোবর খনন ও পয়োনালী প্রস্তুত করিয়া দিলেন; রাজপথ সমুদায় পরিক্ত, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্মা-লয়, ও অতিথিশালা স্থাপন এবং কারালয়ে শিল্পকার্য্য প্রতলিত করিলেন। বিজয়চন্দ্র স্বয়ং কারালয়ে উপস্থিত হইয়া বন্দী-র্দিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিমলা স্নৌ কারালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অনুরক্তা হইলেন। যেমন জনশ্রুতি আছে. স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে লোহ স্বর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রপ হুরস্ত দস্যাদল ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক সৎপথের পान्छ रहेरा नाशिन। हेरारा वन्नीशर्गत मः था पिन पिन नान হইয়া কারাগার ক্রমে শূন্তাগার হইয়া উঠিল। সন্ত্রীক বিজয়-চন্দ্রের এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে রাজ্যস্থ সমস্ত মমুব্যই ভাঁহা-দিগকে সাক্ষাৎ দেবতার স্থায় পূজা করিতে লাগিল।

এইরূপে বিজয়চক্র বিদ্যাবতী প্রিয়তমার সহবাসে একাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, এক সময়ে, কখন ইতিছাস আলোচনাপূর্বক দেশ বিদেশের মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা, কখন ভূবিছা আলোচনা করিয়া দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন ভূতত্ত্বিছা পরিশীলন করিয়া অবনীগর্ভে গমন, কখন জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অম্বনীগর্ভে গমন, কখন জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অম্বরীক্ষে বিচরণ, কখন পদার্থবিছা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশরের প্রেমসমৃত্রে নিমজ্জন করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ স্থাবের প্রেমসমৃত্রে নিমজ্জন করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ স্থাবের সন্ধিধানে ইতরেন্দ্রিয়-স্থা কত অকিঞ্চিৎকর, যাঁহারা বিছ্যাবন্ত্যি, তাঁহারাই জানিতে পারেন। নতুবা যেমন পতিবিলাসিনা পতিসহবাস-জনিত স্থা কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তক্রপ বিদ্যুর্য্য আপন হদয়গত স্থাবাদি অবিদ্যুর্য্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ হন না।

এক দিন বিজয়চন্দ্র প্রকোঠে বিসিয়া উদ্যানের তরুরাজির স্বতঃসিদ্ধ শোভা সন্দর্শন করিতেচেন, এমত সময়ে বিমলা নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া স্থাধুর সম্ভাষণে কহিলেন, হৃদয়বল্লভ! বনরাজি, পশু ও দ্বিজ্ঞাতির স্বাভাবিক শোভা বিলোকন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেচে। যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে চিন্ততোষ বিপিনে আমার পিতার যে প্রমোদ-মশুপ আছে, তথায় কিছুকাল অধিবাস করিয়া স্বভাব-শোভা সন্দর্শন করি। বিজয়চন্দ্র প্রণায়নীর সংপ্রবন্ধে তৎক্ষণাৎ অমুমোদন করিলেন। এবং পরদিন উষা-সময়ে গাত্রোত্থান করিলা মহিষীর নিকট বিদায় লইয়া অত্যল্প অমুযাত্রীর সহিত সন্ত্রীক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়চন্দ্র বীথী-দেশ দিয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন. আরণ্যকগণ স্বভঃসিদ্ধ-সংস্কার-বশতঃ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিমলা অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা কহিতে লাগি-লেন, "দেখ নাথ! আপনাকে আগন্ধ দেখিয়া বনস্পতি ফল, পুষ্পবতা পুষ্প প্রদব করিয়া, গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারদারা গন্ধ বহন করিয়া, ময়ূর ময়ূরী পক্ষপুট বিস্তার দারা নৃত্য করিয়া, এবং হরিণাগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া, উপহার প্রদান করি-তেচে। আপনি অনুকম্পাপুর্বক রাজভক্ত প্রজাগণের স্বতঃ-সিদ্ধোপহার গ্রহণ করুন।" বিজয়চন্দ্র ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহি-লেন. "প্রিয়ে! ইহারা কেহই রাজভক্ত নহে, সকলেই চোর ও প্রবঞ্চন। ঐ দেখ, রস্তাতরু হদীয় উরু, দাড়িম্ব পরোধর, ছরিণী নয়নযুগল, চমরী কেশজাল, ভুজঞ্চিনী বেণীবন্ধন, ময়ুরী অম্বর, মরালিনা গমন, পিকবর বচন, খঞ্জনী নৃত্য, যুণী জাতী অঞ্চরাগ ও সৌনন্ধ, হরণ করিয়া, আমাকে বঞ্চনা করিতেছে।" বিমলা হাস্য করিয়া ক্ষতিলেন, এই জম্মেই আমি আপনাকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া থাকি। এবংবিধ মধুরালাপে তাঁহারা প্রাদ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়চক্স বিশিনবিহারিগণের বিবিধ বিলাস বিলোকন করিতে করিতে নিত্য নূতন স্থানুত্র করিতে লাগিলেন। একদা অপরাত্নে অকক্ষাৎ তাঁহার চিত্রিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিতান্ত অস্ত্রহু হইলেন। কি নিমিত্ত তাঁহার এরূপ দশা হইল, তাঁরবন্ধন নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এই কালে নিজা ভাঁহার নেত্রোপরি আবিভূতি হইয়া তাঁহাকে একেবারে বিচেতন করিল। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে অস্তুস্থ দেখিয়া তাঁহার চৈত্রতাপেক্ষার অঙ্কদেশে পদযুগল স্থাপনপূর্ববক শুশ্রাষা করিতে লাগিলেন। ক্রনে নিশীথসময় উপস্থিত হইল। দিবাচরগণ নিদ্রায় বিচেতন হওয়ায়, হাত্রিচরগণ ভীষণ শব্দ করিতে করিতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দে ইতস্ততঃ আহারাল্লেষণ কারতে लांशिल। ज्रमधल विलीतर् भकाशमान এবং গগনमधल निस्न ও তারকামালায় খচিত হইল। দীপশিখা ক্রমশঃ স্থিমিতভাব অবলম্বন করিল। এই ঘোর যামিনী-কালে বিজয়চন্দ্র স্বপ্নে অবলোকন করিলেন, যেন বসস্তকুণার ভরুতলে পতিত হইয়া জলের জন্ম 'আহি আহি' করিতেছে। অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্ক হইয়া গেল। উত্তাপে বস্তুমাত্রই তরল হইয়া বিস্তৃত হয়। শোকোত্তাপে তাঁহার পূর্বব ছঃখ-সিন্ধু নবীভূত হইয়া একবারে উচ্ছলিত হইল। তিনি অমনি শ্যা হইতে লক্ষ প্রদানপূর্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং 'বসম্ভ রে, বসন্ত!' এই শব্দ করিয়া দ্বারোদ্যাটনপূর্বক অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতির ভদবস্থা অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ চমৎকুত হইলেন। অনন্তর কারণজিজ্ঞান্ত হইয়া প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় অগত্যা অনুগমন করিলেন। দৌবারিক কর্মচারা ও দাসীগণ ঘোর নিজায় নিজিত ছিল, স্বতরাং তাহারা তৎকালে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজতনয়া বিমলাও কাহাকে আহবান করিতে অবকাশ পান নাই।

বিজয়চন্দ্র ক্রমে ক্রমে নিবিডারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগি-লেন, রাজত্বহিতা বিমলাও ছায়ার স্থায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহাদিগের সেই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন শান্তি-দেবী ক্রোধ-সিংহের পীড়নে পীড়িতা হইয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ খাবিত হইতেছেন। পুরুষজাতি সবল, বালাকুল সহজেই অবলা : তাহাতে আবার কণ্টক কঙ্করে বিমলার পদতল ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় রক্তপাত হইতে লাগিল। স্বতরাং তাঁহার গতি ক্রমশই মন্তর হইয়া আসিল। এই অবকাশে বিজয়চন্দ্র তির্যাক্ পথে গমন করায় প্রিয়তমার অদৃষ্ট হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। পথশ্রামি-যাতনা অপেক্ষা পতির অদর্শন-যাতনা সমধিক বোধ হওয়ায়, ভয়াকুল-কুরঙ্গা-নয়নোপম তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

বিমলা ক্রমে ক্রমে এইরপ গমন করিয়া এক ত্রিশির বজ্মে উপনীতা হইলেন। বিমলাকে পথ-প্রদর্শন করিতেই যেন এই সময়ে রজনী প্রভাত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু-সঞ্চরণে বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশিরবিন্দু খলিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তরুমগুলী সকল বিমলার ত্বংখে ত্বংখিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ সকল মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইল, যেন বনবাসী তরুগণ বিমলার শোকে শোকাম্বিত হইয়াই কর্মণস্বরে রোদন করিতেছে। প্রাতর্কায় সেই শব্দ বহন করিয়া বিপিন-বিহারি ধরাশায়ী নিদ্রিত জ্বাব-দিগকে মৃতুমন্দভাবে বালভেছে—জাগরিত হইয়া বিমলাকে আশ্রয় প্রদান কর: যেন তাহার৷ সেই শব্দ শ্রবণেই ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমলা ত্রিশির বত্মে দণ্ডায়মানা হইয়া যুধভ্রম্ট চিত্রাঙ্গিনীর স্থায় ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া পভিগমন-পথ অবেষণ করিতে লাগিলেন 🕻 এবং আকুল হইয়া আরণ্যকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বৃক্ষ বনস্পতে ! হে গুলা-লতে ! হে পশু-পক্ষি ! হে বন-দেবতে। আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার পতির গমন-পথের প্রদর্শক হও। ঊষার তুষাররাশি দূর্ববাদলে উচ্ছল মুক্তার ন্যায় বিকীর্ণ ছিল। তাহার উপর দিয়া গমন করায় বিষয়চন্দ্রের পদাক হইয়াছিল। বিমলার তুঃখে তুঃখিত হইয়া সেই পদাক বিজয়চক্রের গমন-পথ প্রত্যক্ষবৎ দেখাইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ভ্রম-বশতঃ বিবেচনা করিতে না পারিয়া বিপরীত-পথাব-লম্বিনী হইলেন। স্বুতরাং পতির সহিত তাঁহার সন্মিলনের আর সন্তাবনা রহিল না। তিনি মণিহারা ভুজসিনীর স্থায়<u>,</u> শ্বলিত বেণী-বন্ধনে, কুরঙ্গহারা কুরঙ্গিনীর স্থায় চঞ্চল-নয়নে মাতঙ্গহারা মাতঙ্গিনীর ভায় বিচলিতচরণে, বারংবার প্রিয়-পতি-সম্বোধনে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রেমে অপরাহু সময় উপস্থিত হইল। তখন শোক ও ভয়ে একেবারে জড়ীভূতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হে জগদীশ্বর, তুমি জলে স্থলে শৃষ্টে সর্বত্ত সমানভাবে বিরাজমান রহিয়াছ, কেবল

আমারই অজ্ঞান-বশতঃ দেখিতে পাই না। এই নিবিভারণো তুমি আমার পতির নিকটেও রহিয়াছ এবং আমাকেও রক্ষা করিতেছ। অতএব অনাথিনার প্রার্থনা.—আমার সতীয় এবং পতির জীবন রক্ষা কর।" এইরূপ কহিছে কহিতে গমন করিলেন। পরে একটী মণিমণ্ডিত মন্দির দেখিয়া জনবাস বিবেচনায় তদস্তবে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন. জনপুতা স্থান। উক্ত মন্দিরের প্রান্ত দেশ দিয়া একটা পর্বত-নিঝ্র বনাস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং মন্দির হইতে নিঝ্র-নার প্রান্ত একটা সোপানও নির্মিত আছে. নিতান্ত অবসন্না বিমল। নীর-নিকটবর্ত্তি অধিরোহণে উপবিষ্টা হইয়া "হে ককণাময় জগদীশার। রক্ষা কর" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল, যেন তাঁহার সেই রোদন শ্রবণে মহীধর করুণার্দ্র হইয়া নিঝারিণী রূপে অশ্রুধারা ব্যুণ কবিতেছে ।

এ দিকে প্রমোদমন্দিরবাসী পরিচারকগণ প্রাভঃকালে বিষ্ণয়চন্দ্র ও বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য বিবেচনায় কতকক্ষণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিল। এবং ইতস্ততঃ অরণ্যাভ্যস্তরে অম্বেষণ করিতে লাগিল।

বৎসগণ! মনোনিবেশপূর্ণবক শ্রবণ কর। এক্ষণে পুন-ব্রার বসস্তুকুমারের কথা আরব্ধ হইতেছে।

## পঞ্চম অধ্যায়।

একদা সারঘাজ মুনি আশ্রম-ভরুতলে কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসিনা মুনিমহিলাদিগকে পতিত্রতা-ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, বৃংস্পতি-চক্রের সপ্তচন্দ্র সদৃশ, বসন্তকুমার ও অস্তাস্ত ঋষিপুত্রেরা মূনিরাজকে পরিবেষ্টন করিয়া, তদীয়-বদন-বিগলিত বিমল বাক্যাবলী দারা হৃদয়কোষ পূর্ণ করিতেছেন। অকস্মাৎ একটী মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইয়া আত্রবৃক্ষাশ্রৈত মাধবালতাকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাকে পাতিত করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া বসন্তকুমার স্বীয় বয়স্যদিগের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ দেখ পিতার উপদেশের গুণে আশ্রমবাসিনী লভাও পতিব্রতা হইয়াছে ; হরিণশিশু বৃক্ষবাহিনী মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়াও বিচিছন্ন করিতে পারিতেছে না। তচ্ছুবণে সারঘাজ মুনিবর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বসস্ত ! মৃগশাবকটীকে বন্ধন করিয়া দূরে রাখ, নতুবা ও মাধবীকে আরও উৎপীড়ন করিবে। বসন্তকুমার মৃগশিশুকে বন্ধন করিতে উত্তত হইলেন; এই কালে আনন্দনগরাধিপতি আনন্দময় নৃপতির দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিরাজের পদদ্বয়ে প্রণতি পূর্ব্বক, ভাঁহার হস্তে একখানি লিপি অর্পণ করিল।

তিনি আগ্রহাতিশয়-সহকারে পাঠ সমাপন করিয়া হর্ষোদ্-গত-বচনে বসস্তকুমারকে কহিলেন, বৎস! মহারাজ আনন্দময় বিশেষ কোন পরামর্শ জন্য আমাকে লিপিদ্বারা আহ্বান করিয়া-ছেন। আমি তদীয় সৌজন্যগুণে আবদ্ধ আছি, স্বতরাং বিপক্ষ পুক্তের আহত পিতার স্থায়, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছি। অত্রত অন্ন নিশাবসানে নরনাথকে আশীর্বাদ করিতে গমন করিব। আনন্দনগরী, দেবরাজের অমরাবতীর স্থায়, ভারতের অলঙ্কার-স্বরূপ। যদি দেখিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সহচর হইলে বাসনা পূর্ণ হইবে। মুনিবর এই কথা বলিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনে তটিনী-তট-বিহারে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই, প্রবল বায়ুর বিশ্রামকালের স্থায়, দশদিক্ নিস্তব্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে শাস্তিস্থখদায়িনী রব্ধনী উপস্থিতা হইল। বসম্ভকুমার রাজপুত্র বটেন, কিন্তু শৈশব কাল হইতে আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছেন, স্কুতরাং লোকালয়ের আচার ব্যবহার কিছই জানেন না, এক্ষণে শয়নাশন গ্রহণ করিয়া নগরের আকৃতি ও রাজার প্রকৃতি প্রভৃতি নানা প্রকার নাগরিক ভাব চিন্দ্রা করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোডশায়ী হইলেন।

রঙ্গনী প্রভাতে সার্ঘাজ মুনি আহ্বান করিলে, বসস্তকুমার পর্যটকদিগের দেশ-দর্শনের স্থায়, আনন্দনগর পরিদর্শনে কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া মুনি-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার জ্র-নস স্পন্দন ইইতে লাগিল। তিনি পরিণয়ের মাসলিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আশ্রম-তরুকে উন্নান লতা আশ্রয় করিবে এ
নিতান্ত অসম্ভব; অথবা অঘটনঘটনই বিধাতার কার্যা। যথাকালে
রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজবিজ্মের দুই পার্ষে দৃষ্টি কারতে
করিতে দেখিতে লাগিলেন ধনাঢ্য বণিক্দিগের শোভনোত্তম
হর্ম্ম্য, প্রাচীনগণের কার্তিস্তম্ভ, বিজ্ঞালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মান্দির
দুর্গ প্রভৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে। ললনারা শ্রীমতী, স্মতি, লঙ্জাবতী, ও অতি স্থুশীলা।
অত্রতা জলবায়় স্বাস্থ্যকর; ভূমিখণ্ড অত্যুক্রর ও নানা জাতীয়
ফল-পুপ্প-শস্যে পরিপূর্ণ। বসস্তকুমার রাজধানীর এইরূপ
অলোকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মনে মনে কাহতে লাগিলেন,
এই স্থান আনন্দনগর নামে বিখ্যাত, বাস্তবিক ইহা আনন্দময়ই
প্রত্যক্ষ হইতেছে। এ রূপ সর্ববাসস্থান্দর;নগর অতি বিরল।

সারদ্বাক্ত মুনিবর, ভগবন্ রামচন্দ্রের কুলপুরোহত বশিষ্ঠের ন্থায় নরেক্স-সভামগুপে উপস্থিত হইয়া দাক্ষণ হস্ত উত্তোলন-পূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ করিলেন। রাজা, নির্বাসিত জনের অকক্ষাৎ প্রিয়সমাগমের ন্যায় আনন্দিত হইয়া মুনিরাজকে প্রণাম-প্রদক্ষিণপূর্বক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তিনি বসন্তকুমারের সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা তপোধনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমস্ত মঙ্গল বলিয়া প্রতিপ্রশ্নে রাজ্যের কুশল অবগত হইলেন। রাজা বসন্তক্মারকে ঋষিবেশধারী এবং স্বাগত ঋষির সহিত একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, ইনি ঋষি-প্রিয়িষ্ট অথবা কোন তেজ্ম্বী

তপস্বীর পুত্র হইবেন, এই বিবেচনায় মহর্ষিকে তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তপ্তকাঞ্চনের স্থায় বসস্তকুমারের সবল শরীরকান্তি, আজামুলন্বিত কোমল বাছযুগল, প্রশস্ত ललार्डेएम, नेरायक विभाल त्यावरा, अभीममाहम-পूर्व मूर्यभी, গম্ভারাকৃতি, উদার প্রকৃতি এবং বাক্যবিশ্বাদে রসনার পটুতা ও সাহসিকতা দেখিয়া ক্ষত্রিয়-ভ্রমে বারংবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গগনমগুলের ভাব পরিদর্শনে বহুদশী নাবিকেরা যেমন ঝটিকার ও বৃষ্টিপাতের নিণয় করে, তক্রপ সারদাজ মুনি বসন্তকুমারের প্রতি রাজাকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, তদায় মানস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বসস্তকুমার রাজার নিকট পরিচিত হন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। রাজাপাছে জিজ্ঞাসা করেন, এই ভয়ে তিনি পূর্বেই তাঁহাকে আপন আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন। ভূপতি কহিলেন, ভগবন্! আমার তুহিতা সুকুমারী উদ্বাহযোগ্যা ছইয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুল্য-গুণ-রূপ স্থাযোগ্য ভাজনে সম্প্রদান করিব। কিন্তু অমাত্য তদ্বিষয়ে দোষ কীর্তুন করিয়া আমাকে এককালে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। বল্পতঃ সম্প্রদান ও স্বয়ংবর, এ উভয়ের তারতম্য কিছই স্থির হইতেছে না। তজ্জ্বস্ত আমি আপনাকে আহ্বান করিয়াছি, আপনি যাহা দ্বির করেন, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অমাত্য উদ্বাহবিষয়ে যে আগত্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কেননা পরিণয় পরিণামে ভাদৃক্ স্থাবহ না হইয়া বরং অশেষ ছঃখের কারণ হইয়া থাকে।
প্রভাক্ষ দেখা যাইতেছে, পিতা মাতা, কুটিল শান্ত্রকারদিগের
মতাবলম্বী হইয়া, তনয়া কদ্মাকাল প্রাপ্ত না হইতেই, আপন
মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করেন। ছহিতা পরিণেভার প্রতি
অমুরক্তা হইলে কোন কথাই থাকে না। কিন্তু যদি দম্পতীর
ভিন্নাভিপ্রায়বশতঃ পরস্পর প্রণয় না হয়, তাহা হইলে যে কি
অমুথের কারণ, তাহা অদ্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য কি?
যে দম্পতীর পরস্পর মানসানৈকা, তাঁহারাই ইহার
দুষ্টাপ্তিস্থলু।

ধর্ম শাস্ত্রবেন্ডারা লিখিয়াছেন, কন্যা যে পর্যান্ত পতিমর্ব্যাদা ও পতির সেবা শুশ্রাবা সমাগবগঙা না হইবেন, জ্ঞানবান্ পিতা তদৰ্ধি আপন তুহিতার বিবাহ দিবেন না। যদি সুকুমারী বিস্তাবতী এবং পতিমর্ব্যাদা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তবে দময়ন্তী ও সাবিত্রী প্রভৃতি রাজতনয়াদিগের স্থায়, আপন অনুরূপ বরে স্বয়ংবরা হন সেই ভাল। নতুবা মহারাজ সেচছামুসারে যে কোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, পরিণামে অস্থ্রের কারণ হইতে পারে, সম্পেহ নাই। কড় শত পরিবারের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এইরূপ সম্প্রদান হেতু স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত অথবা স্ত্রী স্থামীর প্রতি বিরক্তা হন, তজ্জন্য কত অনর্থের ম্লোৎপত্তি ইইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! সম্প্রদান বিষয়ে ক্লান্ত থাকিয়া সয়ংবরোদেখাগ পাওয়াই যুক্তিসিছ।

রাজা কহিলেন, আপনার যে অভিপ্রায়, তাহাই আমার

প্রমাণ্য ও কর্ত্তব্য । সম্প্রতি প্রার্থনা, স্থ্রুমারীর স্বয়ংবর পর্যান্ত ভাগনি অত্র অধিষ্ঠান করুন, তাহা হইলে আমাকে পরমাণ্যায়িত করা হয়। মুনিবর কহিলেন, মহারাজের এই অভ্যর্থনায় আমি সম্মত হইলাম।

অনস্তর রাজা মন্ত্রোভানে শ্ববিরাজকে বাসস্থান প্রদান করিতে অমুচরদিগকে অমুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষি বসস্তকুমারের সহিত নিরূপিত বাসস্থানে গমন করিলে, রাজা কহিলেন, অমাত্য। এ ক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশদেশাস্তরীয় নৃপতি ও বুধগণকে আহ্বানহেতু স্বয়ংররসূচক নিমন্ত্রণ-পত্রীর সহিত ভট্টদিগকে প্রেরণ কর, এবং চুর্গপ্রান্তরে স্বয়ংবরার্ধ সভামগুপ নির্মাণ করিতে কর্মাকরদিগকে নিয়োজন কর। প্রজেশ এই আদেশ প্রদান করিয়া অবরোধে গমন করিলেন। অমাত্য আমুপুর্বিকে সকল কর্ম্মের উদেযাগ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ আনন্দময় বে উভানে সার্বাজ মুনির বাসস্থান
নিরূপিত করিয়া দিলেন, সেই উভানটী রাজান্তঃপুরসংলগ্ন উত্তর
ভাগে স্থাপিত। তাহার চতুর্দ্দিক্ ইন্টক-নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরে
আবন্ধ; পূর্ববি দিকে একটী প্রবেশহার ও মধ্যস্থলে বৃহৎ
পুক্রিনী। সেই সরোবরের মধ্যদেশস্থ আশ্চর্য্য কৌশলসম্পন্ন
বিভল অট্টালিকা অপূর্ববি শোভার আকর। তাহা দেখিলে বোধ
হইত, একথানি স্ফটীক-ফলকে সৌধশিখর চিহ্নিত রহিয়াচে।
ঐ সরোবরের নির্মাল সলিলে অট্টালিকার প্রতিচ্ছায়া পভিত
হইলে, বোধ হইত, নির্মালাকাশে সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়াচে;

অথবা অভিমন্যু বধে সপ্তর্থীর ন্যায়, বৃহ্বক্ষ হইয়া দেবতারা ব্যোম্যান আরোহণে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইভেছেন। বায়ু-প্রভাবে যথন সেই সরস্যা-সলিলে তরঙ্গ উঠিত, তখন আবার বোধ হইত, যেন সসাগরা সপ্তদ্বীপাধিপতি সগর রাজার অর্ণব-পোত গভার সমুদ্র-কল্লোলে বিচলিত হইতেছে। ঐ অট্টালিকার অধিরোহিণী, চন্দ্রালোক-পতিত নির্মাল জল তরঙ্গ তুল্য, বিচিত্র-শোভাষিতা ছিল। রাজা এই অট্টালিকায় উপবেশন করিয়া সারঘাজ মুনির সহিত রাজ্যসংক্রান্ত মন্ত্রণা ও ধর্মালাপ এবং শুভকার্যোপলক্ষে সপরিবারে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। কোন কোন সময় সারঘাজ মুনিও ঐ দেবছুল্ল গুহেই, রাজান্তঃ-পুরিকাদিগকে পতিত্রতা-ধর্ম ও অত্যাক্ত ধর্মা উপদেশ দিতেন। বস্তুত: ঐ উন্থানটী রাজার মন্ত্রোদ্যান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুর-সংযুক্ত গুপ্ত ছার দিয়া পুর-বাসিনীগণ যদুচ্ছাক্রমে উদ্যান-বিহারে আসিতেন। স্থতরাং রাজার অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উদ্যানে গমন করিতে পারিতেন না। সৌধগর্ভ সরোবরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থলভাগে, খেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানা বর্ণের পুস্প-পাদপ এবং অম-মধুরাদি নানারস-সংযুক্ত ফলবান্ রক্ষ যথানিয়ম আবোপিত থাকায়, মস্ত্রোদ্যান যার-পর-নাই স্থ্রম্য হইয়াছিল। ব**সন্তকু**মার মুনিরাজের সহিত তথায় উপস্থিত *হ*ইয়া *স*রোগ<del>র্ভস্</del>থ সৌধ-শোভাবলোকনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন! মুনিশ্রেষ্ঠ সারদ্বান্ধ, মন্ত্রোদ্যানে রাজার যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়,ক্রমান্<u>বয়ে</u>

বসম্ভকুমারকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইল।

একদা আনন্দময় নৃপতির কুমারী স্তকুমারী, উমা ও চন্দ্রিমা তুই সহচরী সমভিব্যাহারিণী হইয়া, কুমুদ ও কোকনদ পরি-বেষ্টিত নলিনীর ন্যায়, যামিনীযোগে শয়নালয়ে নিদ্রিতা আছেন। নিশীথ সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চন্দ্রিমাকে জাগরিত, করিয়া কহিলেন, স্থি চক্সিমে ! স্বপ্লে কি আশ্চর্য্য দেখিতেছিলাম, আহা ! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিছুই দেখিতেছি না, জলবিশ্ব-প্রায় কোথায় লুকায়িত হইল। চক্রিমা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, স্থুকুমারি! কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে, যদি গোপন করিবার না হয়, তবে বল শুনি। স্বকুমারা কহি-লেন, স্থি! যে বলে ঈশ্বরকে জানিয়াছি, সে যেমন ঈশ্বর-তত্ত্বের কিছই জানে না, তত্ত্বপ বে হৃদয়ের দ্বার উদ্যাটন করিয়া সখীগণের নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ না করে. সে সখ্য-ভাবের মধুর-রসাস্থাদনে বঞ্চিত আছে। আমি কি কখন তোমাকে কিছু গোপন করিয়াছি ? চক্রিমা কহিলেন, না তা নয়: কোন কোন রমণীরা বলেন, লোকে এরূপ স্বপ্নও দেখিয়া থাকে. তাহা প্রকাশ করিলে ভাহার আপনারই অমঙ্গল হয়: ভাই জোমায় ভাই। 'যদি গোপন করিবার না হয় তবে বল.' এরূপ বলিরাছি। সুকুমারী কহিলেন, সে সকল অশিক্ষিতা দ্রীলোকের বাকো বিশ্বাস করিতে নাই। আমি স্বপ্নে বাহা দেখিয়াছি অবিকল তাহাই বলি, প্রাবণ কর। সখি। আমি যেন তোমাদের

সঙ্গে উপবনে গিয়াছিলাম, ভোমরা যেন সহকার-তরুতলে মাধবীলতা-চছায়াতে বিশ্রাম করিতে বসিলে। আমি একাকিনী সরোবর-তটবর্তিনা হইয়া দেখিলাম, একটা পরম স্থন্দর পুরুষ ভ্রমণ করিতেছেন। স্বৰুম্মাৎ ভাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায় বোধ হইল, অনঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে আসিয়া-ছেন, অথবা কুমুদবন্ধ প্রণায়িনী কুমুদিনীর প্রণয়পাশে বন্ধ হইয়া আকাশ ছাড়িয়া ভূতলে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং কুমুদিনীকে প্রমোদিনী করিতে আলিক্সন করিতে যাইতেছেন। এই বিষম ভ্রম দূরীকরণ ইচ্ছায় অনিমিষচকে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিলাম। চিক্সকাতৃল্য তাঁহার অঙ্গের অমল কোমল প্রভায় আমার হৃদয় কুমুদ প্রসন্ধ এবং নয়ন-চকোর স্থধাপিপাস্থ হইয়া অনিমিষ হইল: কাজেই আমি জাঁহার নিকটবর্তিনী হইলাম। সেই পুরুষোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, স্করি ! তুমি কে ? কি নিমিন্ত এখানে আসিয়াছ ? তাঁহার এই বাক্য শ্রাবণে আমি লজ্জায় নঅনুখী হইয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভারা ধরা খনন করিতে লাগিলাম। তি।ন আমাকে উত্তর দানে পরাষ্ম্বী उन्धिया भोनावलयन कतिरलन, এवः किष्मि भरत किश्लन, প্রিয়ে! আমি ভোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এইরূপ ৰাক্য শ্রবণে আমি জিজাত্ব হইলে, তিনি আমুপূর্বিক পুরাবৃত বিস্তার করিয়া বলিতেছিলেন, এই কালে নিজাভঙ্গ হইল। হায় সৃধি। সেই পূর্ণে न्यू दंशाचार नुकाहेन ? नयुनहरकात जागितिष इहेग्रा আর দেখিল না। স্থি। তোমরা স্বচক্ষেই দেখ, আমার নরন

ভাঁহার দর্শন বিরহে ব্যাকুল হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে। কি আশ্চর্য্য ! মনঃষট্পদ মধুমত হইয়া ভাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। এ কি বিপরীত ! ভূঙ্গ-বিরহে হৃদয়-নলিনী বিদীর্ণ হইতেছে। দেখ চন্দ্রিমে ! আমি কি আপন ধনে আপনি চোর হইলাম।

চন্দ্রিমা কহিলেন, স্থকুমারি! বুখা স্বপ্ন দেখিয়া কেন ক্ষিপ্ত ছইয়াচ। বপ্ল কি কখন সত্য হয় ? চি! চি! লোকে ইহা জানিতে পারিলে, কি না কলঙ্ক সস্কাবনা ? ও কথার আলোচনা হইতে ক্ষাপ্ত হও। উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! স্থকুমারীর স্বপ্লের কিছু বুঝেচ ? চন্দ্রিমা কহিলেন, না সধি, আমি ত কিছুই বুঝি নাই, তুমি কি বুঝিয়াছ বল শুনি। উমা কহিলেন, স্থকুমারী সর্বক্ষণ উত্তম বর ভাবনা করে, কাজেই স্বপ্লেও তাহাই দেখিয়াছে। স্থকুমারী কহিলেন উমে! আমি ত স্থপনে দেখিয়াছি, তুমি জাগিয়াই নিত্য নূতন বর দেখা। সে বাহা হউক, সথি! তোরা কলঙ্কের শক্ষা করিতেছিল্ কেন ? স্থপ্ল কখন সত্য নয় বটে, কিন্তু বদি কোন আনির্বহিনায় কারণে অঘটন ঘটনই হয়, তবে ছি! অভিসারিকার ন্যায় আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইব কেন? স্থাংবরা হইলেও আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।

চন্দ্রিমা কহিলেন, শুকুমারি ! তুমি বা ভাবিয়া এই কয়েকটী কথা কহিলে, আমি সে ভাবের একটী কথাও ভোমাকে বলি নাই। তবে কি না ভাই ! আমরা কুমারী, কি করিতে শেবে কি হইবে, বিবেচনা করিয়াই আমাদের চলা উচিত। দেখ, যে সকল প্রাবিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরত, তাহারাও অনায়াসে সতী- ধর্ম রক্ষা করিতেছে। বিশেষ আমরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্মবিচার করিতেও সমর্থা হইয়াছি। যদি আমাদেরই কুমতি হয়, তবে কি নারীকুলে আর বিদ্যাসুশীলন থাকিবে ? অনেকেই বিবেচনা করিবেন, স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিলেই ভূশ্চরিত্রা হয়। এমন কি, অনেক দেশে এরপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অতি গহিত বিবেচনা করেন; কিন্তু এ কেবল তাঁহাদিগের বুঝিবার ভ্রান্তি. যে স্ত্রা আপনা-আপনি আপনাকে রক্ষা করে, সেই স্থরক্ষিতা। নতুবা মূর্থ করিয়া গৃহে বদ্ধ করিলে, তাহাতে স্থরক্ষিত হওয়া দূরে থাক্, বরং মহানর্থের মূল হইয়া উঠে।

উমা কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে ! তুমি সুকুমারীকে কি প্রবোধ দিতেছ। যেমন বধিরের নিকট আশুতোষিণী গীতিগান এবং আদ্ধের নিকটে চিন্ততোষ নৃত্য করিলে কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ স্মররাজ-শর-মোহিনীকেও উপদেশ দিলে বিফল হয়। বরং নিবারণ করিলে পতজের দীপাশ্রয়ের স্থায়, সে বারংবার মন্মথের মনোমত কার্য্য করিতেই তৎপর হয়। সুকুমারী হাস্য করিয়া কহিলেন, উমে ! এ তোমার পক্ষে, অন্থের পক্ষে নয়।

চক্রিমা কহিলেন, স্থকুমারি ! তুমি ও ক্ষেপার কথায় কাণ দিও না। আমাদের আর্ধ্য আচার্য্য গল্লচ্ছলে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণের ভাবগতি যে প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই শুন। অশিক্ষিতা রমণীগণের অন্তঃকরণ ঘন্যটাচ্ছন্ন অমানিশার স্থায় অন্ধকারময়, এবং

শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্তঃকরণ শারণী পূর্ণিমার নিশা সদৃশ শোভমান ও নির্মাল দিবসের ন্যায় আলোকিত। অশিক্ষিতা ত্রীলোকেরা, কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া, ভূতপ্রেতাদি নানাপ্রকার আশকায় শুভিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূতা হয়; শিক্ষিতা রমণীগণ তাহা দেখিয়া হাস্য করেন। অশিক্ষিতা রমণীগণ, যেমন রুদে মীন নস্ট হয়, তজ্ঞপ পরপ্রলোভনে আপনারা নস্ট হইয়া থাকে ; দণ্ড ও ভূত ভয় দেখাইয়া অনেকে যেমন ইহাদিগকে কলঙ্কিত বরে, সেইরূপ আবার অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়াও ঘোর কলুবে নিমজ্জন এবং অনন্ত .নরকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। শিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ববসাক্ষিত্ররপ অন্তর্যামী ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না, স্কুতরাং ইন্দ্রিয়পরায়ণ অধার্দ্মিকেরা बृक्तु ७ मध जय (मथारेया रेटांमिटगत निक्टे रयमन कुछ-কার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ অর্থ কি ধর্ম্ম-প্রলোভনেও অভাষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হর না। 🕮 রামদয়িতা সীতা যদি অশিক্ষিতা হইডেন, তবে কি রাবণের ভয়ানক দণ্ডভয়ে ও অপরিহার্য্য প্রলোভনে তিনি আপন দৃঢ়তা ও পতিভক্তি অচলা রাখিতে পারিভেন ? যাঁহার৷ দময়স্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র পাঠ করিরাছেন, তাঁহারা শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্তঃকরণ কতদূর. বলবান্ ভাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। অশিক্ষিতা রমণীরা সস্তান-গণকে পাপ পথে পদার্পণ করিতে দেখিলেও শিক্ষাভাবে ও অবি-হিত স্নেহের অমুরোধে বাধা দিতে পারে না। তাহাতে সস্তান-গণ্যে মানস ক্ষেত্রে যে সকল কুসংক্ষার ও পাপাকুর বন্ধমূল হয়,

তাহা জ্ঞানান্ত্রের সাহায্যেও সম্যক্প্রকারে উদ্মূলিত হয় না।
ত্রিফলা-নির্যাস-মসী-রঞ্জিত বস্ত্র যেমন শত থোঁতেও একবারে
অকলঙ্ক হইতে দেখা যায় না, তক্রপ মাত্রমুকরণ দোষও শিক্ষকের
সহস্র প্রকার উপদেশেও একবারে বিদূরিত হয় না। জগজ্জীবন
বায় দোষাশ্রায় করিলে যেমন জাবগণের জীবনহতা হয়, তক্রপ
অকপট স্নেহের আধার মাতাও কার্য্য বিশেষে সন্তানের শত্রু
হইয়া থাকেন। শিক্ষিতা রমণীগণ শিশুকাল হইতে সন্তানগণকে
নানাপ্রকার সত্পদেশ প্রদান করিয়া নীতি ও ধর্ম্মের আধার
করেন। তাঁহাদিগের সন্তানগণের স্ত্রুমার হৃদয়ে শিশুকাল
হইতে জননীদত্ত যে ধর্মবীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আচায়্যের
শিক্ষা-সলিলে ক্রমান্ত্রে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

চন্দ্রিমার এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! অশিক্ষিতা অবলাগণ পাপ-পঙ্কে পদার্পণ করে, আর শিক্ষিতেরা তাহার নিকট দিয়াও যান না, এ কথা বলিও না। বাস্তবিক যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পরকালের ভয় না করেন, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) তিনি পাপপক্ষে পতিত হইয়া ক্রমাগত নিমা হইতে থাকেন। প্রাণিবধের নিমিত্ত নিক্ষাশিত হইলে, অতীক্ষাস্ত্র অপেক্ষা শাণিতাস্ত্র যেমন অধিক ভয়কর হয়, সেইরূপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যক্তি মহাজীষণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বর অজ্ঞ পাপীকে ক্ষমা করেন, জ্ঞানী পাপীকে তজ্ঞপ ক্ষমা করেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজ্ঞেই বুঝিতে পারিবে,(শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) যিনি পাপ প্রালোভনে

একবার পতিত হইয়া পুনর্বার ধর্মের পথে ফিরিয়া আসিয়া-ছেন, তিনি ধন্য ।

চক্রিমা কহিলেন, উমে! তা সত্য বটে, কিন্তু অশিক্ষিতেরা ষেরূপ সচরাচর প্রতারিত হইয়া পাপ-পথে চলে. শিক্ষিতেরা তদ্রপ প্রতারিত হন না। বস্তুতঃ অশিক্ষিত শ্রেণীতে যেমন দোষের ভাগ অধিক, শিক্ষিত শ্রেণীতে সেইরূপ গুণের ভাগ অধিক দেখা যায়। তবে যে লোকে শিক্ষিতদিগের গুণাপেক্ষা দোষাংশই অধিক দেখেন, ইহার কারণ এই যে. শুভ্র বস্ত্রে বিন্দুপরিমাণ মসীও অধিকতর উচ্ছলতা ধারণ করে। শিক্ষিতেরা লোকপরিবাদ যেমন কণ্টকরূপ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে সেইরূপ ভূষণস্বরূপ ভাবিয়া থাকে। এই নিমিত্ত লোকাপবাদও তাহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। চঞ্জিমা এই কথা উমাকে কহিলেন; তদনস্তর স্থকুমারীকে কহিলেন, স্তুকুমারি ! অশিক্ষিতা স্ত্রীদিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুদংস্কারবিশিষ্ট জাত্যভিমানী নির্দায় পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর : তাঁহারাই অবলা জ্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী। যদি ভরুণবয়ক্ষ সরলহাদয় কোন যুবাপুরুষ বালিকাগণের বিষয় অভ্যাস বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাঁহাদিগের ক্রোধের মার পরিসীমা থাকে না. জলস্তানলে মৃতাহুতির ন্যায় অগ্নি-অবতার হইয়া রাম রাম. কেহ মহাভারত ইত্যাদি শব্দ করিয়া কাণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বস্তাবরণে অনল গোপুন করিবার ন্যায় কোতুক করিয়া কহেন—এখন কভই হবে; প্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া রাজসভার সভ্য হইবে; পুরুষেরা তাহাদের পরিচছদ লইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া থাকিবে।—এরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য, তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যাভ্যাস, এই কুসংস্কার মদে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যা কি কারণ শিক্ষা করা আবশ্যক, যাঁহারা ইহার তাৎপায় না জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন, অগবা বিদ্যান নামে বিখ্যাত হন, তাঁহারাও এইরূপ পুস্তকবাহক চতুপ্পদ, বোধ হয় ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও অভেদা স্বন্ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা হয়! আপনার ও অন্যের শুভসাধন করা যায়। ঈশ্বের মঙ্গলদায়ক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া শারারিক ও মানসিক স্ব্রখ সাধন করিতে পারা যায়। বিশ্বস্থীর প্রতি ভক্তি ও কুতজ্ঞতারদে আর্দ্র হওয়া যায়। ইহা সেই মৃচ্ মন্মুয়েরা না জানিয়া বিপরীত ভাবাবলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল। দিননথ
পূর্বব দিক্ হইতে উদিত হইয়া অন্ধকারকে বিনাশ করিতে লাগেলন। তদ্দর্শনে বায়সকুল ব্যাকুল হইয়া সভয়ে কা কা ধ্বনি
করিতে লাগিল। বসন্তকুমার প্রাতঃসময়ের কর্তব্য কর্ম্ম (ঈশবেনপাসনা) সম্পন্ন করিয়া কুসুমবনে ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন,
এই কালে স্থকুমারা সহচরীগণে পরিবেন্টিতা হইয়া পূষ্প
চয়নার্থ বৃক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা হইলেন। চন্দ্রিমা দূর হইতে
বসন্তকুমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গুলি সক্ষেত্র দারা স্থকুমারীকে
কহিলেন, সথি, ঐ দেখ, তোমার স্থা বুঝি প্রত্যক্ষ হইল।

স্থুকুমারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি করিলেই যেন লচ্ছিত হইয়া উভয়ের নেত্র-পুতলিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পক্ষ-পুটম্বয় নিমিষ পরিগ্রহ করাতে তাঁহাদিগের সেই অভিসন্ধি বিফল হইল। এই সময় স্বপ্নদর্শিত সমুদয় ভাব মূর্ত্তি পরিপ্রহ করিয়া স্তুকুমারীর হৃদয়-মন্দির অধিকার করিল। স্থুতরাং ভিনি ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বসস্তকুমারের পরিচয় গ্রহণ নিমিন্ত পদে পদে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। তখন উমা স্থকুনারীর গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা কহিলেন, অয়ি অভিসারিকে। আত্মগুণ সকলি বিস্মৃত হইলে। স্থকুমারী লজ্জায় নম্র্যুখী হইয়া আর অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না, সেই মনোমোহন রূপ মনোমধ্যে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। বসশুকুমার স্থুকুমারীর অদর্শনে, চিরপ্রণয়িনীর অদর্শ-নের ন্যায়, জর্জ্জরীভূত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই অপরিচিত প্রতীপদর্শিনীকে দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ চিন্ন-বিরহার ন্যায় ব্যাকুল হইতেছে। আহা! মনের কি আশ্চর্য্য বিকার।

স্কুমারী নৃত্যমগুপে প্রিয়সখীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, সখি চল্লিমে! স্থা যেন প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু তদ্দর্শিত সমস্ত ভাব বাস্তবিক কি আলৌকিক, তাহা জানিতে মন একান্ত ব্যাকুল হইতেছে। উমা কহিলেন, স্থুকুমারি! সূর্ব্যোদয়ে অন্ধনার বিনাশ হইয়া থাকে, এবং কমল বিক্সিত হইলে অবশাই ভাহার সৌরভ বিস্তাপ হয়, ভজ্জনা গৌণ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া স্থকুমারী স্থির ইইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে বসন্তকুমারের সেই মনোহর লাবণ্য সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষ রহিল। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে তাঁহাকে দেখা পাইবেন, অহ-নিশ এই খান, এই জ্ঞান, ক্রমে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও চুর্বল করিতে লাগিল।

চন্দ্রিমা স্থকুমারীর এইরূপ পূর্ববরাগ-সঞ্চার দেখিয়া উমাকে কহিলেন, সথি! আমাদের প্রিয়স্থী স্থকুমারী পতি-চিন্তা করিয়া দিন শিন শীর্ণা বিবর্ণা হইতেছেন। দেখ পূর্ববমত আমাদের সঙ্গে আর আলাপ করেন না, যদি আমরা কিছু কহি, তবে বিরক্তি বোধ করেন। চল দেখি, আজি প্রিয়সখীকে সবিশেষ জিজ্ঞাস। করি, তিনি সর্ববক্ষণ মৌনাবলম্বনে কি চিন্তা করেন। এই বলিয়া স্থকুমারীর নিকট গমন করিয়া অম্ভরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। স্থকুমারী একখানি পুস্তক হন্তে করিয়া পাঠ করিতে করিতে কহিতেছেন, বিদর্ভক্ষে ! আপনি বিহঙ্গকর্ত্তক প্রভারিত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা পাইয়া-ছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে ; কেন না, পরে পরকে ক্লেশ দিয়াই থাকে। কিন্তু আমি আপনি আপনার ক্লেশের কারণ হইয়াছি। মরালমূখে নল-রাজার গুণ ও যশোবর্ণন শুনিয়া, আপনি অধৈষ্য হইয়াছিলেন, আমি মনোমোহনের মনোহর মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব উৎপত্তির প্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থা যে প্রকার পাঠ করিতেছি, আমারও অবস্থা অবি-কল সেইরূপ হইয়াছে। অনস্তর তিনি—এখন ও আমার পাঠ

করিতে ভাল লাগে না.—এই বলিয়া নৈষধ ত্যাগ করিলেন। বোগিনীগণের যোগচিন্তার স্থায় কিয়ৎক্ষণ মৌনবতা থাকিয়া. লেখনী গ্রহণ করিলেন। মনের ভাব কি, এবং তিনি কি নিমিত্ট বা লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, তাহার নিশ্চয় নাই। স্থুতরাং ঈশবের নাম এবং এ, ও, তা, লিখিয়া, বিরক্ত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বর্ণাধার আনিয়া তুলিকা দারা চিত্র করিতে লাগিলেন। কি চিত্র করিতেছেন প্রথমে তাহার সিদ্ধান্ত না করিলেও, মল্লোদ্যান ও তন্মধ্যস্থ সারোবর প্রভৃতি যেন আপনিই চিত্রিত হইল। তিনি লিখিতে লিখিতে তার পর বসস্তকুমারের সেই সুনিবেশ যুক্ত মনোহর প্রতিমা লিখিয়া মনোনিবেশপূর্ণবিক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অস্তুরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং মানিনার স্থায় বিমুখী হইয়া বর্সিয়া থাকিলেন। আর দেখিব না ভাবিয়া চুটী নয়নও মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ খণ্ডিতার স্থাহ বিলাপ করিয়া চিত্রপট-খানি পুনর্বার নিকটে আনিয়া কহিছে লাগিলেন, আপনি কি তাপস ? না রাজপুত্র ? যদি তাপস হন, তবে কেন তপোবনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন ? লোহই আপনি দুগ্ধ হইয়া অপরকে দুগ্ধ করে, কিন্তু তপস্বীরা স্বয়ং যন্ত্রণা পাইলেও অন্তর্কে যন্ত্রণা প্রদান করেন না, বরং সুখী করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। অন্ধ মুনির পুক্র সিন্ধু শব্দভেদী শরে বিদ্ধ হইয়াও রাজা দশরথকে অভি-সম্পাত করেন নাই. বরং তাঁহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে পুগুরীকাক মূনিবেশধারিন্! আপনি নিরপরাধে কেন কুলকুমারীকে যন্ত্রণা দিতেছেন? এই কি তাপস-শ্রেষ্ঠ সারদ্বান্ধ মৃনির উপদেশের, বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের, ও তপোবনন্থ সাধুদঙ্গের ফল ? মৃগয়াসক্ত নৃপতিগণ ভয়বিহ্বলা হরিণীর চঞ্চল নেত্র দেখিয়াও যেমন নির্দ্ধয় হইয়া তাহার বক্ষে শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যবহারও তক্রপ দেখিতেছি। ইহাতেই বোধ হয়, আপনি তাপসপুত্র নহেন, রাজপুত্র হইবেন। কিন্তু আপনার পরিধেয় বল্পল ও করন্থ অক্ষমালা প্রভৃতি মৃনিসামগ্রী প্রতিবাদ করিয়া আমার এই সিলান্ত খণ্ডন করিতেছে। আপনি কি অকুগ্রহ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদানে সন্দেহ-ছঃখ-সাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন ?

স্কুনারী ক্ষিপ্তপ্রায় এইরূপ নানাপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রিমা অন্তরাল হইতে কহিয়া উঠিলেন, স্কুন্মারি! ভাই, তোমার সিদ্ধান্তই অকাট্য। এই কথা শুনিবামাত্র স্কুমারী লক্ষায় সঙ্কুচিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চিত্রপটখানি আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। উমা ও চন্দ্রিমা স্কুমারীকে কহিলেন, সখি স্কুমারি! তুমি কি অমুশোচনে দিনবামিনী মৌনবতী থাক, এবং সময়ে সময়ে উন্মত্তার ন্যায় চিত্তবিকার প্রকাশ কর, তোমার মনের কথা কি? আমারা তোমার স্থী, আমাদের কাছে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে ভয় কি আছে? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, অল্প কাল বাকী, মনোমত বরে স্বয়ংবরা হইলেই মনোর্থ পূর্ব হইবে, তক্ষন্য অনর্থক চিন্তার প্রয়োজন কি?

উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে ! তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিতেচ, যার মনের জালা সেই জানে; দাবানলে বন দগ্ধ হয়, বড়বানল জল দহে, চিতানলে শব দাহ হয়, ইহাই সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; কিন্তু অনিবার্য্য বিরহানল অহরহঃ দেহ দাহ করে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ কল্পিভক্ষিত কপিথের ভায় শরীর পদার্থন্ত হয়। পূর্বরাগ-সঞ্চার হওয়ায়, স্কুমারীও করিভক্ষিত কপিথের ন্যায় হইয়াছেন। স্কুমারী সহাস্যমুথে কহিলেন, উমে! আমার পূর্বরাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার দশম দশা।

অনস্তর স্থকুমারী চক্রিমাকে কহিলেন, সখি! আমার মন যাহার জন্য এত ব্যাকুল, তাঁহাকে সহজেই পাইতে পারি। কিন্তু তিনি তাপস-পুত্র, কি রাজকুলোন্তব, অথবা সাধারণ মনুষ্য, তাহার কিছু জানিতে না পারিয়া, পরে আমার দশা কি হইবে, এই অনুশোচনায় চিস্তাকুল হইতেছি। চক্রিমা কহিলেন, সখি! সে জন্য চিস্তা কি ? তুমি আপন অনুরূপ বরেই অনুরাগিণী হইয়াছ। আমি এক দিন পুষ্পাচয়নচছলে মন্ত্রোদ্যানে গমন করিয়া সারঘাজ মুনিকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সবিশেষ কহিলেন, তোমার প্রোণেশ্বর জয়পুরাধিপতি জয়সেন রাজার পুত্র। স্থকুমারী এই শুভ সংবাদ প্রবণে আনন্দিতা হইলেন।

স্বয়ংবুর-বাটী প্রস্তুত হইলে, নিরূপিত দিবসে চতুর্দ্দিক্ হুইতে শকট বাজী গজে নুপতিগণ, পদত্রজে বুধগণ, আগমন করিয়া সমূচিত সম্মানানন্তর যথাযোগ্য আসনে সকলে উপবেশন করিলেন। স্থকুমারী পরিণয়-সূচক বেশে সহচরীগণে পরি-বেপ্টিতা হইয়া স্বয়ং বরসমাজে গমন করিলেন। ভূপালগণ সভা-মেঘ-মগুলীতে জ্যোতির্মায়ী তারকামালার সহিত বিদ্যাল্লতা উদিত দেখিয়া, নিমেষশৃহ্য-লোচনে স্থকুমারীর সেই স্থরম্য মুখচন্দ্রমা নিরাক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্থকুমারী কোন রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, যথাবিধানে বসন্তকুমারকে বরমাল্য প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রজেশবর্গ বসম্ভকুমারের পরিচয় অবগত ছিলেন না। স্থুতরাং সামান্য লোক বিবেচনায় আনন্দময় নুপতিকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সারদাজ মুনিবর সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, ছে নরেশবর্গ! জগদীশ্বর আপনাদিগের হস্তে অসংখ্য লোকের ধন, মান, ও প্রাণরক্ষার ভারাপণি করিয়াছেন। আপনারা ধর্ম্মাধিকরণের উচ্ছল নক্ষত্র; ন্যায় ও অক্সায় বিবেচনা করিয়া অপরাধীর দগুবিধান, ও শিফ্টজনক রক্ষা করিয়া থাকেন। অত-এব সন্দিশ্বচিত্ত হইয়া যদি নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহা বজুপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়। বৃক্ষমূলস্থ তরুলতা বেমন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং সূর্য্যালোক রুদ্ধ করিয়া কেবল নিকটবর্ত্তী গুল্মলভার অপকার করে না, পরিশেষে আশ্রয়-রক্ষকেও নষ্ট করে ; সেই-রূপ সন্দেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার

আন্দোলনে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং লক্ষিত ব্যক্তির অপকার-সাধন করিয়া, পরিশেষে আশ্রয়কেও নষ্ট করে। অতএব সন্দেহ উপ-স্থিত হইলে তত্ত্বৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সন্দেহ কি নিমিত্ত হৃদয়-স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকার হইবার সস্তা-বনা নাই। পেচক যেমন সূর্য্যালোক অপেক্ষা অন্ধকারময় কোটরে বসিয়া সকল বিষয় স্পাষ্ট দেখিতে পায়, সেইরূপ সন্দেহ মনুষ্টের মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় স্পাইট দৃষ্টি করে। কিন্তু পেচক কোটর পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যালোকে বহির্গত হইলে যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রপ সন্দেহ মনুষ্ট্রের অন্তঃকরণ হইতে বহিৰ্গত হইলে অন্ধ হয়। এই নিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অন্তঃকরণে না রাখিয়া বহির্গত করিবে। হে সদাশয় নরেন্দ্রগণ। আপনারা বসস্তকুমারের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন : হইতে পারেন : কিন্তু সেই সন্দেহকে মনোমধ্যে না রাখিয়া, স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাস্ত হইলেই. মহারথ আনন্দময় নৃপতিকে শ্লেষ করিতেন না। বাস্ত-বিক আপনারা সন্দিশ্ধচিত্ত হইয়া, প্রফুল্ল কমল শৈবালাবৃত দেখিয়া সৌরভ-শৃষ্ণ বিবেচনা করিতেছেন। মুগায়পাত্রে হীরক-খণ্ড রাখিলে কখন কি তাহার ঔজ্বল্য হ্রাস হইয়া থাকে ? পৃথিবী-মগুলের ছায়াতে মন্মুম্যগণ যেমন চল্রের কিরণ খর্বব দেখিয়া থাকেন, বাস্তবিক কি তাহার জ্যোতিঃ ধ্বংস হইয়া থাকে গ অতএব আপনারা গুণ না জানিয়া কেবল বাছশোভাসুরোধে পিকবরকে অবমাননা করিতেছেন। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান

করিলেই যদি সিদ্বিভাশালী ও সৎকুলোম্ভব হয়, ভাহা হইলে কি এ পৃথিবীতে অভদ্র ও মূর্থ থাকিত ? অতএব আপনারা সবিশেষ না জানিয়া আনন্দময় ভূপতিকে কেন অনাদর-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন ? স্থমতি স্তুকুমারী আপন অসুরূপ বরেই স্বয়ংবরা হইয়াছেন। যেহেতু বসস্তুকুমার জয়পুরাধীশর জয়সেন নৃপতির কুমার; দৈব-ভূর্বিপাকে এই ছঃখের দশায় পতিত হইয়াছেন। অগ্রে পরিচয় না লইয়া কোন ব্যক্তিকে ভর্মনা ও শ্লেষ করা কি ভদ্রের উচিত হয় ? নৃপতিগণ মূনিবরের ঈদৃশ-বাক্য-শ্রাবণে নীরব হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আনন্দময় নৃপতি বিষাদ-সাগরে পতিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আনন্দমারে ভাসমান হইলেন, কেননা বসস্তকুমারের পরিচয়াভাব বংপরোনান্তি বিমর্শের কারণ হইয়াছিল, এক্ষণে পরিচয় পাইয়া ভাঁহার অস্তুরে স্থাসন্ধ উদ্বল হইল।

অনস্তর পৈতৃক-রাত্যকুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, সারহাজ মুনিবর কহিলেন, মহারাজ! আমি বসস্তকুমারকে শিশুকালাবধি পুদ্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব পুদ্র ও পুত্রবধ্র সহিত আদ্রমে হাইতে নিতান্ত অভিলাবী হইতেছি। রাজা প্রসন্ধান্তঃ-করণে গমনোলেষাগ পাইতে লাগিলেন।

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া চঞ্চলনয়নে অব্যক্তস্বরে রোদন করিয়া জননীর অকপট স্লেহময় হৃদয়-সাগর বিচ্ছেদ-তরক্ত-মালায় বিচলিত করিলেন। কুমুদিনী বেমন পতিকে মেঘাছেল দেখিয়া মানভাবে মূণালোপরি আকাশ- মুখী হইয়া থাকে, সখীরা ভদ্রাপ স্থকুমারীর বিরহ-বিকারাচ্ছন্ন
মুখচন্দ্রমা অনিমেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। মহিষা আপনি
হস্ত ধরিয়া কন্তাকে কর্ণিকা-রথে উঠাইয়া দিলেন। বসন্তকুমার
রাজা ও রাজমহিষীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলে, মুনিবর
ভাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যথাসময়ে তপোবনের সন্নিহিত হইলে, এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মুনিপত্নী সকলে অগ্রগামিনী হইয়া কল্যাণ-সূচক-বাক্য-প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। সারঘাজ মুনির পত্নী স্বদক্ষিণা আহলাদে, এস আমার মা এস, বলিয়া স্বকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কুটারে গমন করিলেন, এবং তাঁহার সেই অকলঙ্ক মুখশশী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, আঃ! পুত্রবধ্র মুখ দেখিয়া আমার চিরসাধ পরিপূর্ণ ও তাপিত প্রাণ শীতল হইল। হায়! ইহা কি কাহারও মনে ছিল, রাজলক্ষ্মী এই দীন ছঃখিনী আক্ষণীর পর্ণকুটীরে উদয় হইবেন। মুনিপত্নী এইপ্রকারে মনঃসস্টোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার স্থকুমারীর স্মভিব্যাহারে তপোবনে কিয়দিন অধিবাস করিয়া,আনন্দনগরে প্রতিষাত্রা করিলেন। রাজা আনন্দ-ময় রাজধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রশান্তচিতে ঈশ্বরে মনোহভি-নিবেশ করিতে একান্ত অভিলাষী হইলেন, এবং জামাতাকে নিকটে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, বৎস! সাম্রাজ্যেশ্বর হইয়া ভারপরতায় দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যোপভোগ কর। আমার তৃতীয়

গত হইয়াছে চরম কাল উপস্থিত। এখন আর রাজকার্য্যে

ব্যাপৃত থাকিয়া পরকালের কর্ত্তব্যক্ষ বিশ্বৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। মনুয়ের জীবন নলিনীদলস্থিত জল-স্বরূপ, না জানি কথন কোন্ দিক্ হইতে মৃত্যু-রূপ বায় প্রবাহিত হইয়া অমনি বিচলিত করিবে। অতএব তোমাকে রাজ্যাম্পদে অভিধিক্ত করিয়া অবশিষ্ট কাল নিরালয়ে অবস্থিতিপূর্ববিক মনুয়ের কর্ত্তব্য সাধনে অনুরক্ত থাকি, আমার একান্ত অভিলাম হইয়াছে।

বসস্তকুমার কহিলেন, মহারাজ ! রাজকীয় ও সংসারীয় তাব-ন্তার গ্রহণে আমি অঙ্গীকৃত হইলাম, তজ্জ্ঞ মহারাজের অন্যো-দেগ কিছুই থাকিবে না; কিন্তু আপনি নিরালয়াপেক্ষা লোকালয়ে অবস্থিতিপূর্ববক অভীষ্টসিদ্ধি করিলে, বোধ করি আপনার উদ্দে-শ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না। নৃপতি কহিলেন, না বংস! তাহাতে বিশেষ কোন হানি দৰ্শে না বটে, কিন্তু ধৰ্ম্মশান্তবেত্তা ঋষিরা কহিয়াছেন, লোকালয় অনেক প্রকার কৃত্রিম ব্যবহার-প্রণালীর বশবন্তী, কারণ সর্ববসাকল্যের অভিপ্রায় কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না, স্কুতরাং বাধ্য হইয়া কুত্রিমতা ও কপটতার অমু-বন্ত্রী হইতে হয়। অতএব ঋষি সকল নির্বরসমীপবর্ত্তী পর্ববত-কন্দরে অথবা স্রোতস্বতী-তীরস্থ নির্চ্জন কাননে পর্ণকুটীর নির্দ্মাণ করিয়া নিরুৎকঠে ঈশ্রোপাসনা করেন। আমরা দম্পতীও কুলাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরুদ্বেগে কাল অভিবাহিত করিব। বসস্তকুমার অগত্যা রাজ্যাস্পদ-গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করি-লেন। রাজা বসন্তকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, আত্মীয় জন-

গণ-স্থানে চিরবিদায় লইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে আচার্য্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন।

রাজা যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইয়া তদ্দর্শনে কহিলেন, আহা ৷ তপোবনের কি আশ্চর্য্য মহিমা ৷ কি অনুশংস অমা-য়িক ভাব! পত্তসগণ নির্ভয়ে বিহঙ্গের কুলায়-কোটরে অবস্থিতি করিতেছে। কিঞ্লুক বর্ষাভূর পদতলে লুষ্ঠিত হইতেছে। ভুজঙ্গ শিখিপুচ্ছোপরি বিস্তৃত-ফণ হইয় আতপতাপ নিবারণ করিতেছে। হরিণ-শিক্ষ নিঃশক্ষে কেশরিণীর স্বয়াপায়ী হইয়াছে। আত্রপাদপ-मखनी करन मुकूरन अवनवशाथा इरेशा वाशु-रिल्लारन रेज्छवः দোলিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা প্রমার্থ-রুসে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। বিহন্ধকুল সচ্ছন্দমনে স্বজাতীয় স্বরে জগদীখরের গুণগান করিতেছে। এইরূপে তপোবন-বাসী সকলে একতান হইয়া অনাদি অনস্ত পুরুষের পবিত্র নাম, মহতী কীর্ত্তি, অকলঙ্ক মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার করুণা ও প্রেমের অকপট চিক্ত প্রত্যক্ষ করিয়া বিমলানন্দনীরে নিম**গ্র** হইয়াছেন। রাজা এইরূপ দেখিতে দেখিতে আচার্য্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তকুমার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অন্তরে সংকল্পন বিজ্জিত ও বাহিরে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। প্রশস্তিতিত শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পরজোহী পাপপরায়ণ কলহকারী-দিগকে দগুবিধানে, রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকিলেন। একদা তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসরানন্তর নির্জ্জন নিকেতনে বসিয়া, ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় স্কুকুমারী তথায় উপস্থিতা

হইয়া কহিলেন, প্রিয়তম ! আপনি পতিরূপে বৃত হইয়া পতির ধর্ম্ম কি করিলেন? আমি আর্য্যা আচার্য্যানীর নিকট শুনিয়াছি, স্বামী আপন পত্নীকে যত্নের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন। স্বয়ং বে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নির্ম্মল আনন্দ ও নিত্য স্তখ সম্ভোগ করেন, আপন স্ত্রীকেও সেই পথের অধিকারিণী করিবেন। সহ-ধর্মিণীর অন্তঃকরণে যদি কোনপ্রকার কুসংস্কাররূপ কণ্টকীলতা বন্ধমূল হইয়া থাকে, তবে স্বীয় জ্ঞানাস্ত্রে তন্মূলোম্মূলন করিবেন। ন্ত্রী যদি বিছাবিষয়ে একবারে বিরতা ও উদাসীনা থাকে, **অসুক্র**মে উপদেশ প্রদান করিয়া তদিষয়ের পরিহার করিবেন। যিনি ন্ত্রীকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি যথার্থ পতির ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। নচেৎ যে স্বামী ইতরেন্দ্রিয়-স্থুখ-লালাসায় অথবা পরিচর্য্যাহেতু পাণিগ্রহণ করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম প্রতিপালন করেন না। তঙ্জ্জন্ম ধর্মসন্মিধানে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবেন সন্দেহ নাই।

বসস্তকুমার প্রেয়সীর এরপ স্থকুমার বাব্য শ্রাবণে অতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! তোমার এই প্রশ্নসূচক মধুর বাক্য-প্রভাবে আমার হৃদয়পুত্তরিক প্রফুল্ল হইল। স্বামা স্ত্রীকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে ষত্মবান্ হইলে, অক্সাক্ম স্ত্রী তাহাতে যত্মবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিরক্তিবোধ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! তুমি যে আপনি এ বিষয়ে শ্রাহ্মিতা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা স্থকর বিষয় আর কি আছে ? প্রথমে কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাব হয়, বল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি।

স্থকুমারা কহিলেন, প্রিয়ংবদ! জ্রাদিগকে প্রথমতঃ পতিব্রতা-ধর্ম জ্ঞাত করান পতির পক্ষে কর্ত্তব্য কি না ? বসন্তুকুমার স্থকুমারীর করপ্রহণ পূর্ববিক কহিলেন, অয়ি গুণভূষিতে! তোমার স্থচাক্ষ-বাক্য-বিন্যাসে আমার মন ক্রমেই দ্রব হইতেছে। অভএব প্রাচান ঋষিগণ পতিব্রতা-ধর্ম যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সজ্জেশপে তাহার কিঞ্চিদ্দিন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সামী স্ত্রার পরমারাধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমগুলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অস্ত গুরু কর্তৃক উপাদষ্টা হইলে, সকল ধর্ম হইতে পতিতা হন। স্ত্রী ছায়া তুল্য স্বামীর অনুগতা, ও সখী তুল্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্ত্বতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সদাচারা এবং সংখ্যতন্দ্রিয়া হইয়া সংসার্যাতা-নির্ববাহে যত্নযুক্তা হইবেন। कथन अनाभविनाभिनी वा धर्म कर्त्म विद्याधिनी इटेरवन ना। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন **অন্যের** উপদেশে অবহেলা করিবেন। কেননা, এদেশীয় ছন্মবেশী অনেক ধার্ম্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক অবলার সর্ববনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্থলে পতিনিন্দা অথবা অসৎ বিষয়ের আলোচনা হইবে, তথায়, কি সখীর আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমন স্থানে তিলার্দ্ধ কালও থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ গোপন রাখিবেন ন।। দ্রন্তাগ্যক্রমে পতি যদি জড়ু, রোগা, অধন, অথবা মূর্থ হন, তথাপি পরিত্যাগ করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রাস্ত হইলেও, উগ্র বাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যত্নবতী হইবেন; নতুবা পুরুষ যেমন ব্যভিচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ব্যভি-চারাক্রাস্ত পুরুষকে ত্যাগ করিতে শাস্ত্র বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ অপরা-ধিনী হন না; সর্ববদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতি সম্ভোষই পরম সম্ভোষ। সধ্বী স্ত্রী দেবতাদিগের আদরণীয়া। ইনি ইহলোকে পরম স্থুখ সম্ভোগ করেন এবং পরকালে স্বর্গবাসিনী হন। ইহা ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে নরকগামিনী হয় সন্দেহ নাই।

বসন্তকুমার এইরূপ গুণবতীও বিদ্যাবতী সতা প্রণায়নীর সহবাসে আমোদ প্রমোদ ও কাব্যরস-প্রসঙ্গে নানা রঙ্গে নিত্য নূতন অমুপম স্থাথ দিন্যামিনা যাপন করিতে লাগিলেন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৎস সকল। পূর্বেব কতবার কহিয়াছি, স্থুখ তুঃখের অবস্থা
চিরকাল সমান থাকে না। বসন্তকুমার রাজ্যপদ পাইয়া নিজদেগে বিরাজ করিতেছেন, অকস্মাৎ রাজ্য মধ্যে ছর্ভিক্ষ উপস্থিত
হইল। বিনা মেঘে বজাঘাত ও উল্পা পাত হইয়া দাবদাহস্বরূপ
গ্রাম নগর দক্ষ করিতে লাগিল। মনুষ্য সকল উৎকট ব্যাধিপ্রস্ত
হইয়া অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায়, নগর জনশূন্য
অরণ্য হইয়া উঠিল। গৃধিনা ও শিবা-রব জীবিত মনুষ্যের
জীবনে সংশয় জন্মাইতে লাগিল। কুলায়-কোটর-বিশিষ্ট অন্থথ
রক্ষের উচ্চতর শাখা, স্মরণচিক্রের অত্যুচ্চ চূড়া, কার্ত্তিস্তস্তের
ধ্বজা, ছর্গোপরিস্থ জয়পতাকা, প্রাসাদের শিরঃস্থ চক্রশালা,
এককালে বিশীর্ণ হইয়া ভূতলশায়া হইল। বিহগকুলের,
আর্তস্বরে-কুকুরের ক্রন্দনে, মনুষ্যের হাহারবে, গ্রাম নগর
অমঙ্গল-ধ্বনিকে পূর্ণ হইতে লাগিল।

এই সাংঘাতিক বিশত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যের ভদ্র ও সাধারণ সমাজের প্রজা সমুদায় একত্রিত হইয়া গোপনে সভা করিলেন। তৎকালে এই নিয়ম অতি প্রচলিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কোন দৈব তুর্বিপাক উপস্থিত হইলে রাজ্যাধিকারীকে দেশাস্তর হইতে হইত। উক্ত সভাতেও এই প্রস্তাব হইল যে, রাজা আনন্দময় নিজ জামাতাকে রাজ্যাধিকার প্রদানকরণাবধি রাজ্য- মধ্যে এই দৈব-তুর্বিপাক উপস্থিত হইস্কাছে; এক্ষণে কিছু দিনের নিমিত্ত রাজ-জামাতাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তক্স।

সাধারণ সমাজের এই প্রস্তাব বসন্তকুমারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া বন্যাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং নগ্রন্থ আর্য্যানার্য্য সমুদ্য প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া সরলহাদয়ে ও স্নেহপূর্ণ-বদনে কহিতে লাগিলেন, হে রাজ্যপ্রাণ প্রজাবর্গ। তোমরা রাজ্যের কল্যাণার্থ আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা ন্যায়ানুমোদিত না হইলেও লোকরঞ্জন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি সম্ভুষ্ট চিত্তে তৎপ্রতি পালনৈ যত্নবান্ হইব। কিন্তু প্রস্থানের পূর্বেব তোমাদিগকে ধে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিতেছি, ভরসা করি, তোমরা তাহা প্রতিপালন করিয়া রাজ্যের কল্যাণ-বর্দ্ধনে আমাকে কৃতার্থ করিবে। রাজ্য দৈব-তুর্বিবপাকে উচ্ছিন্ন হইলে রাজার . অদৃষ্ট-দোষে সেই ঘটনা সংঘটিত হয়, প্রমাদ দূষিত এই বিশাস পরিত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞ লোকেরা প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে দেশের হিতসাধন করেন। কি নিমিত্ত শস্যক্ষেত্র সকল অমুর্বরে ও শস্যহান হইতেছে, কি নিমিত্ত উৎকট ব্যাধি চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া অকালে প্রলয় কালের ন্যায় লোকসংহার করিতেছে. কি নিমিত্ত ৰায়ু উপৰ্য্যুপরি প্রবাহিত ও ৰজ্জলেপ নির্বাতিত হইয়া রাজ্য-শ্রী ধ্বংস করিতেছে, তোমরা ইহার যথার্থ তত্ত্বাসুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে, রাজার অদৃষ্ট তাহার কারণ নহে। প্রচান নগর সমুদায় বিকুতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপেই অবস্থা-

স্তর গ্রহণ করে। রাজ্যাধিকারী রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আর রাজ্যমধ্যে দৈব ছর্বিবপাক উপস্থিত হইবে না, তোমরা এইরপ ভ্রমান্ধ হইয়া কদাচ নিশ্চেট্ট থাকিবে না। বিশেষ তত্তামুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোথায় জল, কোথায় স্থল, কোথায় গৃহ, কোথায় উদ্যান, বিক্তত হইয়া জীবের জীবনস্বরূপ বায়্কে গরলবৎ চুট্ট করিয়া তুলিয়াছে; তন্ধিবন্ধন এই দৈবছর্বিপাক উপস্থিত ইইয়াছে। অতএব ঐ সমৃদ্য জল ও স্থলাদি সংস্কৃত হইয়া যাহাতে বায়ু সংশোধিত হয় তাহার উপায় করিবে। তাহা হইলে অবিলম্থে দেশের ছরবস্থা বিদ্রিত হইবে। বসস্তক্র্যার এইরূপ সমৃপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতিবর্গপ্ত নানাপ্রকার শিফাটারে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। বসস্তকুমার বনগমনের উদেযাগ করিতে লাগিলেন।

স্থকুমারী এই অমলল সংবাদ শ্রবণে পতিসমিহিতা হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন, আয়ুখন্! প্রজার হিতের নিমিত্ত আপনি বনবাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন, আমিও আপনার অমুগামিনী হইব। বসন্তকুমার কহিলেন, কুলপালিকে! তুমি রাজার ছহিতা, অতি বজের ধন, স্থা বিনা কখন ছঃখের বাতনা জান না, অতএব সবিনয়ে নিবারণ করিতেছি, বনগমনে বাসনা করিও না। তোমার স্থকোমল অল কখন বন-পর্যাটনের অসহ বাতনা সহিতে পারিবে না। স্থকুমারী কহিলেন, স্থায়নাথ!

জাবন-পতি বনে বিদায়শূন্য দেহ গুহে রাখিয়া ফল কি? দেখুন মহারাজ সত্যবানের জায়া সাবিত্রী, ভগবান রামচন্দ্রের সীমন্তিনী সাতা, শ্রীবংসের দয়িতা চিন্তা, নলের ললনা দয়য়ন্তা পতিসঙ্গের বনচারিণী হইয়া, পতির পদসেবা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে যশস্বিনী হইয়া, পতির পদসেবা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে যশস্বিনী হইয়াছিলেন; অতএব আমিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পতিধর্মের পণবিত্রনী হইব, আপনি তাহার অন্তরায় হইয়া আমাকে অনুগামিনী হইতে নিষেধ করিবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-ঐশর্মা হইয়া স্রীবিহীন হইলে, তিনি বেমন গৃহস্থ বলিয়া গণা হন না এবং পদে পদে বিপদাপদ্ম হন, সেইরূপ, লোকে যণাসর্বস্থ পরিত্যাগ করিয়া সন্ত্রাক বনবাসী হইলেও গৃহস্থাখ্যা পরিত্যাগ ও বিপদাশ্রেয় করেন না। আমি কি স্থপে গৃহে থাকিব গ আপনার পদসেবার্থ আপনার সহিত বনবাসিনী হইব। যদি নিদ্য হইয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগপূর্বক বনে গমন করেন, তবে আমি ছঃখভারাক্রান্ত দেহ উদ্বন্ধনে ত্যাগ করিব।

বসন্তকুমার নিরুত্তর হইয়া সার্থিকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সারথে ! প্রজাগণের হিতার্থ অদ্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমি বন্যাত্রা করিব, স্বরায় রথ প্রস্তুত কর। সার্থি প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, মহারাজ ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। তিনি সভাসদগণের নিকটে বিদায় লইয়া স্কুমারীর আগমনাপেক্ষায় দ্বারে দশুয়েমান থাকিলেন।

স্থুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া পুরবাসিনীগণের স্থানে একে একে বিদায় লইয়া ছলছল চক্ষে স্থাদিগকে কৃষ্টিতে লাগিলেন, সথি চন্দ্রিমে! সথি উমে! আমি পতির সঙ্গে বনে বাইতেছি, তোমরা আমাকে বিদার দাও। সখীরা অকস্মাৎ এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সরোদন-বদনে কহিলেন, সথি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে বল। আমরা তোমার বিচেছদ কখন সহিতে পারিব না, আমাদিগকেও সঙ্গেলইয়া চল। স্থকুমারা কহিলেন, সথি! আমি দৈবছুর্বিবপাকে পড়িয়াছি, না জানি কত কইটে বা ভোগ করিব; যদি জীবিতা থাকি, তবে কোন না কোন সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থা চইব; নতুবা জন্মের মত বিদায় হইলাম। সথি! তোমাদিগের আর্ছায় সহচর ও প্রজারঞ্জন ভূপতি আমার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা আমাকে বিদায় দাও। এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার ঘূটী চক্ষু অশ্রুজনে পরিপূর্ণ হইল। স্থাবাও তাঁহাকে সজল চক্ষে বিদায় করিলেন।

দম্পতী রথারোহণ করিলে, সারথি রথ চালাইতে লাগিল।
চক্রিমা আর উমা, বরাহ যে প্রকার হতজ্ঞান হইরা অগ্রি দর্শন
করে, কুরঙ্গ যেপ্রকার ব্যাধগণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে, তাহার
ক্রায় রথপানে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। যথন তাহার
ব্রজা পর্যান্ত অদর্শন হইল, তখন উভয়ে দীর্ঘনিশাস পরিত্যাগ
করিয়া সরোদন-বদনে গৃহে আগমন করিলেন। রথ রাজধানী,
নগর, গ্রাম পশ্চাৎ করিয়া এক বনের সমিহিত হইল। বসন্তকুমার কহিলেন, সূত। আমরা এই স্থান হইতে পদত্রজে গমন
করিব, তুমি সংবাদ লইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন কর। এই

বলিয়া তাঁহারা পতি-পত্না রথ হইতে অবরোহণ ক্রি-লেন।

মাহা ! সেই সময়ের কি আশ্চর্য্য ভাব ! ধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া অধর্ম্মের ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্ববক নির্চ্জন বনে গমন করিতেছেন, এবং রাজলক্ষ্মী যেন রাজান্তঃপুর হইতে অন্তর্হিতা হইয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন ! এইরূপে, পতিরতা স্থকুমারী পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বন্ধর-ভূমি-প্রযুক্ত বারংবার পদস্থলন হইয়া কঙ্কর ও কণ্টকাদিতে তাঁহার স্থুকুমার কুস্তুমদল-সদৃশ পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়া. শোণিতের ধারা কণ্টকচিচ্ছের লাবণ্য বৃদ্ধি করিল; মন্থর গমন দেখিয়া পতি পাছে বিরক্তি বোধ করেন, এই ভয়ে তিনি সেই অসহ যাতনাও সহু করিয়া অশ্রুজন অম্বরে সংবরণ করিতে করিতে পতির অনুগামিনা হইলেন। কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর কোমলাঙ্গী রাজবালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ক্রেমশঃ অবশপ্রায় হইয়া আসিল: স্থতরাং তথন তিনি বিপরীত-বায়ু-তাড়িত রখপতাকার ম্যায় তরম্বিনী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পতিকে কাতরস্বরে কহিলেন, প্রিয়তম ! ধীরে চল, আমি ক্রতগমনে ক্রমেই অক্ষম হইতেছি। বসম্ভকুমার অনুত্রজে তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া গমন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে ! অগ্রেই বলিয়াছি. তুমি দুস্তর বনপথে চলিতে পারিবে না। তখন আমার বারণ শুনিলে না, এখন অতি অল্লকণ চলিয়াই সূর্য্যকর-মান লতিকার ম্যায় ক্রান্ত হইলে: হায় ! ইহার পর তুর্গম পথে তোমার কি

দশা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হই-তেছে।

এই অবস্থায় কতক দূর গমন করিয়া বসস্তকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! এই দেখ তমাময়ী যামিনী চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে আরক্ত হইয়াছেন। দিবাবসানের অধিক বিলম্ব নাই, চল এই সময়ে দ্রুত গমন করিয়া আময়া কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হই। নতুবা এই বিজনবনে রজনী হইলে বনবিহারী হিংল্র পশুর তীত্র নখরে শরীর বিদীর্ণ হইয়া, আমাদিগের শোণিত পৃথিবী বা রকোদরে স্থিতি করিবে। স্থকুমারী সভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। দৈববোগে তাঁহারা প্রদোষসময়ে এক মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। অনস্তর তথায় আতিথ্যসংকার গ্রহণাস্তর যামিনীয়াপন করিলেন, পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুনর্বার বনপথে চলিলেন।

বৎস সকল! বিপদে পতিত হইলে, বিদ্যান্ ব্যক্তিও বিবেচনাশৃন্য হন, এবং বৃহস্পতি-সদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও হতবুদ্ধি
হইয়া, বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন; নতুবা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কেন স্বর্ণমুগামুসারে গমন করিয়া, সহধর্মিণী সীতাকে
ফুর্জ্জয়-রাবণ-হস্তে সমর্পণ করিবেন? বসম্ভকুমার সপত্মীক হইয়া
বনজ্রমণ করিতেছেন, এক দিন অকস্মাৎ যেন "অরে প্রাণের ভাই বসস্তঃ।" এই বাক্যানী তাঁহার শ্রুভিগোচর হইল। তথন
বিজয়চন্দ্রের কথা আভোপান্ত যত স্মরণ হইতে লাগিল, তিনি

ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কিন্তু কোনু দিকে ঐ শব্দ হইল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; হতবুদ্ধি ও ছন্নমতি হইয়া, প্রিয়তনা সহচরীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে মনে মনে স্থির করিলেন। অনন্তর দম্পতি এক দিবস প্রাতঃকাল অবধি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বনভ্রমণ করায় অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া, এক অশ্বর্থ রক্ষের বিস্তার্ণ ছায়ায় বসিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যরূপিণা স্বকুমারা অনলতাপিত বন-পল্লবিনা তুল্য বিশীর্ণা হইয়া, পতির অঙ্কদেশে भरुक दांथिया भयन कतिरलन; जनः जलभृग मरतांतरतत नलि-নার ন্যায় আকাশমুখী হইয়া, পতির আতপ-তাপিত মুখ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া कशितन, नाथ! य मृत्थन्द्र त्विता जामात द्वश-भिक्न डेष्ट्रनिङ হয়, আজি তাহাতে বিচ্ছেদতঃঙ্গ উঠিতেছে কেন ? অন্থ দিন ত এমন হয় না। আজি অভাগিণীর মন কেন অকথা কহিতেছে १ প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে ? হৃদয় কেন দহিতেছে ? অন্তঃ-করণ নিমেষকালও স্থির নয়, আমার এ কি হইল ? কেন দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেচে ? প্রাণনাগ! আজি কেন ছলছলচক্ষে বারে বারেই দাসীর মুখ পানে চাহিতেছ? দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করি-তেছ প কথা কহিতে কহিতে আর কহিতে পারিতেছ না? প্রিয়া ্বলিতেই দুটী নয়ন জলে ভাসিতেছে; ভাবে বোধ হয় বুঝি আমার সর্বনাশ করিবে। এইরূপ কহিতে কহিতে তিনি শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বদস্তকুমার স্থকুমারীকে অতিনিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে

কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিবার এই একসময় উপ-ন্থিত। এইরূপ চিন্তা করত জামুদেশ হইতে প্রেয়সীর মস্তক নামাইয়া অতি ধারে ধারে ভূমিতে রাখিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন। আহা। প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ, প্রদোষ-কালে চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে সম্লেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া প্রেয়সীকে তব্জপ সম্ভেহনয়নে দেখিতে লাগি-লেন। তথন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিনা দোষে কুল-কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নিষ্ঠুরের কর্ম। আমার অভাবে ইহার দশা কি হইবে : এইরূপ চিস্তা করিতেছেন এই কালে তুর্মতি আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? তোমার অগ্রজ বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে কখন তাঁহার অম্বেষণ হইবে না, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র চল।" তখন তিনি এককালে হতজ্ঞান হইয়া প্রণ-য়িনীর নিগৃঢ় প্রণয়-পাশ বিমোহান্ত্রে ছেদন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্থকুমারী একাকিনী বিজন বনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সোদামিনী স্থিরমূর্ত্তি হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন। পতির গমনের পর অর্দ্ধপ্রহরাস্তে জাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চকিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিলেন পতি নিকটে নাই। সেই সময় তাঁহার অস্তঃকরণে কত অমক্সল ভাবেরই উদয় হইল। একবার মনে করিলেন, বুকি স্বস্তরালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেলন, বুকি স্বস্তরালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেল

ছেন। আবার মনে করিলেন, আমি খোর ব্রিক্তিত হইয়াছিলাম, নররক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্র তাঁহাকে বধ করিয়াছে। ইহাও মনে করি-লেন বুঝি ভারাক্রাস্ত বোধ করিয়া নাথ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া আর্য্যপুত্র-সম্বোধনে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। তখন একবারে হতাশ হইয়া হাহা শব্দে ধরাতলে পতিত ও বিলুষ্টিত হইতে লাগিলেন, এবং আপনার নয়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রে অভাগিনীর নয়ন! আমি তোকে পতির প্রহরী রাখিয়াছিলাম, তুইও কি কাল-নিদ্রা আনিয়াছিলি ? রে পরদর্শন-চতুর ! তুই চির-পরিচিত অপ্পবস্ত হইয়াও বিশ্বাসঘাতক হইলি ? তোর দোষেই আমি তেজোময় পুতলি হারাইলাম, স্তুতরাং চারি দিকু অন্ধকারময় দেখিতেছি ; হায় ! আজন্ম তোকে স্বত্তে রক্ষা করিলাম, তাহার ফল কি শেষে এই হইল ! . আমি ত ইহা কখন জানি না আমার অঞ্ল হইতে অমূল্য নিধি অরণ্য-পাথারে খসিয়া পড়িবে। শয়নে স্বপনে কখন কাহারও মন্দ করি নাই, তবে কে আজি আমার শিরোমণি হরণ করিয়া, মণি-হারা ফ্ণিনীর দশা করিল। ওরে নিষ্ঠুর বিচেছদ! আমি তোর ভয়ে রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলাম, এই বিজন বনেও তুই উপস্থিত হইয়া, আমাকে আপন-অধীনী করিলি ৷ হায় ৷ হায় ৷ কি সর্কানাশ হইল, এখন আমার গতি কি হইবে ? আমি কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইব ? কে আমায় রক্ষা করিবে ? হা মাতঃ ! হা পিতঃ ! হা প্রিয়দখি চন্দ্রিমে ! হা উমে।

তোমরা কোথায় ? আমি অনাথিনী হইয়া, একাকিনা এই বিজন বন-পাথারে পড়িয়াছি, ভোমরা আসিয়া এ ছুঃখিনীকে আশ্রয় দাও। হে বনদেবতে। আশ্রয় ও সহায়হীনা ছঃথিনী অবলার প্রতি সদয় হও, মূতিমান্ হইয়া পতির প্রবেশপথ-প্রদর্শক হও, আমি আর পতির বিরহ সহিতে পারি না। হা বিধে। এ বিজন বনে ত আমার কেহই নাই, কেবল তুমিই জাজ্ঞ্যান রহিঃছি। তবে আর কে ? তুমিট আমার পতিকে চুরি করিয়াছ! কেননা তোমার এই ব্যবসায়, ভূমি কাহাকে কাঁদাও, আবার কাহাকেও হাসাও। যদি বল, ব্যাহ্র তোমার পতিকে নফ্ট করিয়াছে, তবে তুমিই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া আমার প্রাণপতিকে নফ্ট করিয়াছ। যদি বল, তিনি তুর্মাতি হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাকেই বলি, তুমিই পতিকে তুর্ম্মতি দিয়াছ। যেরূপে হউক, 'তুমিই আমার পতিকে লইয়াছ। অতএব তোমাকেই বলি, আমার প্রাণ গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাঁহাকে নফ করিও না, তিনি যে অতি যত্ত্বের ধন, তাঁহাকে অযত্ন করিও না, বিপদে আশ্রয় দিও, ক্লান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কোলে করিও। এইরূপ রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি শোকে ও ভয়ে জড়ী-ভূত হইয়া দুটী হস্ত তুলিয়া উদ্ধান্ত কহিলেন, হে পরমেশ্ব ! তুমি অনাথবন্ধু, এ অনাথিনী বিপত্তিতে পড়িয়া তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম্ম রক্ষা কর।

এই অবস্থায় কতক দূর চলিয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন,

পাৰ্বত-নিঝ্র-নিকটে পরিষ্ণুত একটা মনোহর মন্দির শোভা পাইতেছে, এবং অলঙ্কতা একটা দিব্যাঙ্গনা, সোপানাসনে ব্যিয়া, হা নাণ! হা নাথ! শন্দে রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজল অবিশ্রান্ত পতিত হইয়া, তরঙ্গিনীর তরঙ্গ-তুল্য নিঝ্র নীরে মিশ্রিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, ভাগার্থী যেন শান্তমু রাজেক্সের বিরহে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতেছেন। এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবামাত্র, স্তুকুমারার পতিবিরহানল কওক নির্দাণ হইল। কেননা আল্লসদৃশ তুঃগিত জনকে দেখিলে, আপনার ছুঃথের অনেক লাঘ্য হইয়া আইমে এবং অভ্যের ছুঃথের কারণ জানিতে মন একান্ত ব্যগ্র হইতে থাকে।

স্তুক্মারা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার যে দশা, বোধ করি, ইহাঁরও সেই দশা হইরা থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইনিও আমার মত, হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া বোদন কাঁরতে-ছেন। পরে তাঁহার নিকটবর্তিনা হইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়স্থি, তুমি রোদন কর কেন ? রোদনশীলা রমণা কহিলেন, প্রিয়ভাবিণি! কেন আমাকে সথা বলিয়া ভাকিতেছ? আহা! তোমার মধুব সম্ভাবণে আমার প্রাণ শীতল হইল। স্তুক্মারী কহিলেন, না আমি আপনাকে সথা বলিয়া ভাকি নাই, আমার দশা আপনার দশাকে সথী বলিতেছ; কেননা আমি বেমন হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া বনে বনে রোদন করিতেছেন। রোদন-শীলা রমণা, স্কুক্মারীকে নিকটে বসাইয়া কহিলেন, ভজে! ভোমার মুখপানে চাহিয়া আমার ছঃখের অনেক লাঘব হইতেচে, বোধ হয় তুমি জন্মান্তরে আমার ব্যথার ব্যথিতা ছিলে, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেন বনে আসিয়া এই ডঃখের দশায় পডিয়াছ? আপনার স্থী কিংবা জননীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন অনর্গল অঞ্জল নির্গত হয়, স্থকুমারী সোপানবাসিনীকে আপনার ছুঃথের কথা কহিয়া সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। সোপানবাসিনী. স্থুকুমারীর চুঃখের কথা শুনিয়া আপনার চুঃখ হইতেও অধিক বোধ করিয়া রোদন-বদনে আপন বসনাঞ্চলে স্কুমারীর ছুটী চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন, এবং দান্ত্রনা করিয়া কহিলেন. ভাল, বল দেখি, তোমার প্রতি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর স্থায় স্নেহ হইতেছে কেন? যেন তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অল্ল দিনের জন্ম বিচেছদ হইয়াছে। যাহা হউক, আমি ভোমাকে ভগিনী সম্বোধন করিব। স্তকুমারা কহিলেন, আপনাকে দেখিবামাত্র আমার মনে ভক্তি-রসের উদয় হইয়াছে। এবং ভগিনীর নিকটে চঃখের কথা কহায় যেমন চুঃখের লাঘব হয়, আপনার নিকটে চুঃখের কথা কহিবামাত্র সেইরূপ আমার তুঃখের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। অতএব আপনি আমার জোষ্ঠা ভগিনী। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

অনস্তর স্থকুমারী কহিলেন, দিদি! আপনি কিরুপে এই ছুঃখের দশর্মী পড়িয়াছেন, ভাহা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।
মন্দিরবাসিনী পতিবিরহিণী কহিলেন, ভগিনী! আমার ছঃখের

কথা সামান্ত নয় যে সজ্জেপে বলিব। তুমি পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছ এবং 'আমিও অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া কাতর হইয়াছি। এস আমরা নিঝ'র-জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে গমন করি। যত দিন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তত দিন এই নির্ছ্জন স্থানেই থাকিব। তুমিও আমাকে কত কথা কহিবে এবং আমিও তোমাকে কত তুংথের কথা কহিব। এই বলিয়া তুজনেই নিঝ'রনীরে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরবাসিনী কহিলেন, ভগিনী, আমার তুঃথের কথা শুন।

বিজয়পুরাধিপতি রমণীমোহন নামে অতি পুণার্শীল রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার একনাত্র কন্সা, আনার নাম বিমলা। আমার বয়স যথন পাঁ। বংসর, তথন পিতা সম্মুখসংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা কেবল আমাকে অবলম্বন করিয়ে পতিবিরহ বিশ্বত হইলেন, প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য করিতে লাগিলেন। আমার কন্সাকাল গত হইলে, মাতা ঘর জামাতার জন্ম আনেক যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা সংঘটন করিতে পারিলেন না। পরে দেবনির্বন্ধ দৈবেই সম্পন্ধ করিলেন।

আনার পিতা মৃগয়ায় গিয়া কয়েকটা হস্তী ধৃত করেন,
তাহার মধ্যে একটা হস্তা তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল।
তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হস্তাটা প্রায় তাঁহার সঙ্গে
সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার স্নানকালে দস্তে
সিংহাসন ধরিয়া বাহিরে দাঁডাইয়া থাকিত। পিতা প্রায়

প্রতাহই তাহাতে উঠিয়া স্নান করিতে যাইতেন, এবং স্বংস্থে তাহার গাত্রমার্জনা করিয়া দিতেন। এই হেতু হস্তা ভাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইলে হস্তা ভাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইলে হস্তা অত্যন্ত শোকায়িত হইলা উন্মাতের প্রায় বনে গমন করে। অমাত্য তাহাকে নিবাংণ করিতে অনেক যত্ন পাইলেন, সে বারণ কোন রূপেই বারণ মানিল না। পরে কয়েক বংসর গত হইল হস্তা দৈবাং এক দিন স্থান্তবহান্তিযুক্ত একটা পুরুষকে করবেন্টন করিয়া সভায় উপস্থিত হইল। দেখিয়া সকল লোক এক্টোব্র বিস্কর্মারের অগ্রজ বিহ্নতি তাহার পতির অগ্রাপন্ন। ভাগিনী! তুনি যে বলিলে, হোমার পতি বসন্তকুমারের অগ্রজ বিহ্নতি তোহার পতির অগ্রাজ হইবেন।

তাহার পর হস্তা করবেষ্টিত পুরুষকে পিতার সিংহাসনে স্থাপিত করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক ব্যস্ত হুট্রা অনেক শুশ্রারা করায়, তিনি চৈত্বতা পাইলেন। পরে পরিচ্য় জিজ্ঞাসা করাতে, তোনার পতি যেমন জ্যুপুরাধিপতি জয়সেন রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও সেইরূপ পরিচয় দিলেন, এবং যে যে তুরবন্ধা হুইয়াচিল, তাহাও বিশেষ করিয়া কহিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বসন্তকুমার পিপাসায় কাতর হুইয়া মৃত্রবং হুইলে, তিনি তাঁহাকে একাকা বিজন যনে রাখিয়া জ্বলাম্বেশ্বণ গ্যন করিয়াছিলেন, ইঠাৎ মন্তমাতক্ষ তাঁহাকে কর-বেন্টন করিয়া সভায় উপস্থিত করিয়াছে। বসন্তকুমার

বিজন বনে একাকী পতিত রহিয়াছেন এই মাত্র কহিতেই তিনি ভাতৃশোকে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অমাতা এই পরিচয় পাইয়া বসন্তকুমারের অয়েয়ণে চতুর্দ্দিকে তুর্গতি তুরঙ্গারোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। ভগিনি স্তকুমারি! ভোমার বাক্যামুসারে বোধ হইতেছে, সারবাজ মুনি বসন্তকুমারকে পূর্বেই আপন আশ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন। স্কুতরাং প্রেরিত অশ্বারোতী দূতগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিল। এই সংঘাদ শ্রবণে আমার পতি বিজয়্চন্দ্র এককালে হতজ্ঞান হইলেন। এমে তাঁহার আরোগার সহিত শোকাপনাদন হইতে লাগিল। মাতা তাঁহার বিভাবুদ্দি ও রূপে সম্ভট্ট হইয়া ভদায় করে, শুভ দিনে আমাকে সম্প্রাক্রির বিভাবুদ্দি করিলেন। অন্তরে তিনি প্রজাবর্গের সম্বতিক্রমে রাজা হইয়া রাজকার্যা করিতে লাগিলেন।

আমি এক দিন ইচ্ছাবতী হইয়া কৃহিলাম, প্রাণপতে '
চিত্তভোষ-বিপিনে আমার পিতার এক প্রমোদমশুণ আছে,
যদি ইচ্ছা হয় তবে চলুন, তথায় কিছু কাল বাস করিয়া বনচরগণের স্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করি। তিনি ভাষাতে সন্মত
হইয়া আমার সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। নানারূপ কৌতুকে
কিছুকাল গত হইল। পরে এক নিশি তিনি অকস্মাৎ শ্যা
হইতে উঠিয়া "প্রাণের ভাই রে বসস্তা" এই মাত্র কহিয়া
রোদন করিতে লাগিলেন। আমি অনেকবার কিজ্ঞাসা
করিলাম, আমার কথায় উত্তর না দিয়া উন্মত্তের স্থায় বনাভিমুথে

চলিলেন, আমিও ঠাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অনন্তর তিনি দ্রুতবেগে কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আমি বনে বনে রোদন করিতে করিতে চলিলাম। কিছু দিন পরে এই স্থান পাইয়া, পতির বিরহন্বাসরে বাস করিতেছি।

বিমলা আপনার ছুংখের কথা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, ভগিনি ভোমাকে যথার্থই ভগিনা সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা ছুজনের পরিচয়ে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ভোমার পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভাতা। এরূপ কহিয়া ছুজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীও প্রভাতা হইল।

প্রত্যুষে বনমধ্যে কল কল শব্দ হইতে লাগিল। ক্রমে ঐ শব্দ নিকটবন্তী হওরাতে, বিমলা শুনিতে পাইলেন, "হার কি হল রে ! এত পর্যুটন করিলাম কোন স্থানে ইহাঁদের অন্তেষণ পাইলাম না, ইহারা কোথার গেলেন !" কেহ কহিতেছে "এই নিদারুণ কথা শুনিলে মহিষীর কি দশা হইবে, তাহা মনে করিতেই বুক বিদার্গ হইতেছে, তাঁহার সবে মাত্র এক কক্সা-রত্ম অবলম্বন। তিনি কন্সা-জামাতাকে তিলার্দ্ধ কাল না দেখিলে, বংসহারা গাভার ন্যায়, ব্যাকুলা হন। ভাল অমাত্য মহাশ্ম ! এই যে মন্দিরটা দেখা যাইতেছে, ঐখানে একবার গমন করুন দেখি, কোন তন্ধ পাওয়া যায় কি না?" এই বলিয়া সকলেই মন্দিরাভিমুখে আগমন করিল। বিমলা কহিলেন, ভাগিনি স্বকু-মারি! আর ভয় নাই, আমাদের অবেষণে সৈম্বাণ পরিবেপ্তিত

হইয়া অমাত্য আসিয়াছেন। এই বলিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইলেন। অমাত্য দূর হইতে দেখিয়া ক্রতবেগে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "হা মা! আমি ভোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা পতি পত্নী উভয়ে কি জন্ম হিংশ্রেজন্তর আবাস বন পর্যাটন করিতে আসিয়াছিলেন ? যদি এই মন্দির দেখিতে আসিয়া থাকেন, তবে কেন পরিচারকদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। একণে মহারাজ কোথার ?" বিমলা যে ঘটনা হইয়াছিল, সমস্ত কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অমাতা সান্ত্রনা করিয়া কহিলেন বংসে! আর রোদন করিও না, আমি সহরই তাঁহাকে অন্নেষণ করিয়া আনিতেছি। অনস্তর, স্কুমারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায় বিমলা অমাত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, স্থুকুমারীর সহিত যে রূপে তাহার পরিচয় হয়, সমস্ত বুতান্ত कशिरान । अभिग्रा प्रकान हम १ कु इहेल । अस् हा सिंदानन, বিমলে। আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, ইনি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী। যাহা হউক, মহিষা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চলুন শীঘ্র শীঘ্র রাজধানীতে গমন করা যাউক। পরে এক স**ঙ্গে** সকলেই গমন করিলেন।

বথাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিধা বিশেষ সংবাদ পাইয়া জামাতৃ-শোকে অভিশয় কাতরা হইলেন। জনস্তর বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে অনেকের সম্মতিতে নির্মণিত হইল, বিমলা ও স্থকুমার্রার পুনর্ববার বিবাহ ঘোষণা-পত্র দ্বারা, সর্ববৃত্ত প্রকাশ করা যাউক। বিজয়চন্দ্র ও বসস্তকুমার যদি জীবিত থাকেন তবে ঘোষণা প্রবণনাত্র, অবশাই বিজয়পুরে উপস্থিত হইবেন। দূতগণ ঘোষণাপ্র প্রাহণ করিয়া নানা দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল।

নুপতিগণ পতঙ্গপালের ক্যায় চারি দিক্ হইতে আসিয়া সমাজারত হইলেন। সারদাজ মুনি ও রাজা আনন্দময়, সন্ত্রীক বসন্তকুমারের বন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া-ছিলেন, অতএব স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহারাও সন্ত্রাক বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। অধিক কি, এই কৌতৃক দেখিতে রাজা জয়দেন ও বিজয়পুরে উপস্থিত হন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার, বিমলা ও স্থকুমারীর পুনঃ পরিণয় হইবে, পরস্পর বিভিন্ন দেশে এই সংখ্যাদ প্রাহ্রে যারুপুরুরাই উদ্বিগ্ন হইয়া, বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। াকন্তু সহসা স্ভাপ্রবেশ না করিয়া তুইজনেই বহি-র্ঘারে দাঁডাইয়া থাকিলেন। কেননা তৎকালীন সেই ত্বংখের দশা দেখিয়া সভাপ্রবেশকালে দ্বারী পাছে অপমান করে. তাঁহা-দিগের অন্তঃকরণে এই আশস্কা হইয়াছিল। চিনিবার সাধা নাই, তথাচ তুজনে পরস্পর মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, এবং অপরিচিত সম্ভাষণে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বসস্তকুমার কহিলেন, মহাশয় ! ইতল্ডতঃ বিবেচনা করিতেছেন কেন? বহির্দারে দাঁডাইয়া আর কি ফল আছে, আস্তুন সভা-মগুপে প্রবেশ করি। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, ভাই। সমাজের

নিয়ম অবগত না হইয়া, তাহাতে হঠাৎ গমন করা উচিত হয় না। বসন্তকুমার আর বিলম্ব না করিয়া অগ্রেই সভাপ্রবেশ করিলেন। দৌবারিক বিজয়চন্দ্রকে চিনিতে পারিরাছিল, কিন্তু তাঁহার সেই দান বেশ এবং শাশ্রুভগ্রেণী দেখিয়া সন্দিহান হইয়া কহিল, আপনিও সভায় ঘাইতে পারেন, বারণ নাই। বিজয়চন্দ্র দৌবারিকের কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, এ আমাকে চিনিয়া গাকিবে, ভয়ে প্রকাশ করিতেছে না; এই চিন্তা করিয়া সভামশুপে প্রবেশপূর্বক অপরিচিত বিদেশীয় লোকের পশ্চান্তাণে বিস্থান।

বিমলা কর্ণীগৃহ হইতে পতিকে চিনিতে পারিয়া স্থকুমারীকে অঙ্গুলি-সক্ষেত দারা দেখাইয়া কহিলেন, ভগিনি! আমার পতি সভার উপস্থিত। কিন্তু তোমার পতি আসিয়াছেন কি না, জানিতে না পারিয়া আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল ক্র্যু ক্রু মারী কহিলেন, দিদি! তিনিও আসি: বিশাইতে লাগিলেন।

নৃপতিগণ সভারত হইলে, কি প্রবন্ধ তাঁহাদিগকে বিদায় করা যাইবে, তদুপায় পূর্কেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বিমলা ও সুকুমারী আপন আপন পতির নিকটে তাঁহাদিগের পূর্ববিস্থা বেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদুসুসারে রাজা জয়সেনের পূর্ববৃত্তান্ত অবধি এই সভা পর্যান্ত সমুদ্য বৃত্তান্ত সকলন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এক্ষণে বিমলা তালবৃদ্ধ ব্যজনিকার করে সেই পত্রিক। প্রদান করিয়া কহিলেন, বৃদ্ধ-বৃজনিকে! অমাত্যকে সভামধ্যে

এই পত্রিকা পাঠ করিতে বল। রন্ত-ব্যঙ্গনিকা পত্র প্রদান করিলে, অমাত্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন।

বৎসগণ! তোমরা নিজালস্যে নিতান্ত কাতর হইরা ক্রমেই অক্সমনক হইডেছ; বর্ণনীয় প্রস্তাব আর অধিক নাই, জাগরিত থাকিয়া কিয়ৎকাল মনোনিবেশ কর। আমি অবিলম্বেই প্রবন্ধটীর উপসংহার করিভোছ। বিমলা ও স্থকুমারী যাহা রচনা করিয়া প্রবন্ধাকারে পরিণত করেন, তাহা পুনরুদ্ধেখ করিলে, বিজয়-বসন্তের জন্মবৃত্তান্ত হইতে এই সভা পর্যান্ত সমুদায় বর্ণন করিতে হয়। অতএব তাহা কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। তোমরা মনে মনে সারণ কবিয়া অনুভব কর। এক্ষণে পত্রপাঠে যে ফল ফলিত হইল, বিস্তারপূর্বিক আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি; প্রবণ কর।

পৃত্রিকার কিয়দংশ পঠি হইলে প্রথমতঃ নৃপতি জয়দেন রোদ্দেশ ক্রি নুন্ধাগ্রেন প্রথম বিজয়চন্দ্র, তদন্তে বসস্তকুমার। অমাত্য হারুমারার স্কৃষ্পা সংগ্রণী বক্তৃতা করুণস্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাত্রেবণ করিয়। রাজা আনন্দময় নৃপতি, সংসার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াও অক্রাজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। সারঘাজ মুনি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ক্রন্দনই তাঁহাদিগের পরস্পর সকলেরই পরিচয় প্রদান করিল। বিজয়চন্দ্র বাজ্যুগল ঘারা বসস্তকুমারের কণ্ঠদেশ বেইটন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোকসাগর অস্তস্তাপে নবীভূত হইয়া উঠিল। বসস্তকুমারও অঞ্চ বিস্তজ্জন করিতে করিতে অগ্রজকে সাস্ত্রনা করিতে লাগি

লেন। সভাগণ অকস্মাৎ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে বোদন করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; পরে পত্রি-কার শেষাংশ পঠিত হইলে, সকলেই রাজা জয়সেনকে ভর্ৎসনা করিয়া গৃহে গ্রন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে নৃপতি জয়সেন, বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে নিকটে বসাইয়া সরোদন-বদনে কহিলেন, পিতা মাতা অশেষ দোষী হইলেও পুত্রের পরিত্যাজ্য নয়। সহোদরদ্বয় পিতাকে বন্দনাতে সাস্ত্রনা করিয়া, মুনির সহিত রাজা আনন্দময়কে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অনুরোধে আপন আপন সহধর্ম্মিণীর সহিত রাজা রমণীমোহনের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ জনক জননা ও সারদাজ মুনিকে সমাগত দেখিয়া স্থকুমারীর আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এইরূপ<del>্স প্রস্থাই স্</del>স্তা**ব**ণৈ ও পরিচয়-গ্রহণে দিনমণি অস্তমিত ই 🚏 💮 ফিলো ও স্থকুমারীর পতি সমাগমে ছঃথের ঠিউছেল ইইয়া উঠিল। বিজয়চন্দ্র ও বসস্তকুমার পরস্পর আপন আপন অণরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনায় স্বস্ব সহধর্মিণীকে সান্ত্রনা করিলেন। অনন্তর সারঘাজ মুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্ত-কুমার শাস্তাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহধর্মিণী সহিত জয়পুরে গমন করিলেন।

শাস্তা তাঁহাদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের স্বর্ণলাভ ও অন্ধের নয়নপ্রাপ্তির স্থায়, আফ্লাদিতা হইল। তৎকালে তাগার জরাবস্থা, চলৎশক্তি ছিল না, তথাচ যপ্তিতে নির্ভর করিরা ধারে থারে অগ্রসর হইল। দম্পতীদয় রথ হইতে অবশেহণ করিয়া শাস্তাকে প্রণাম ও সন্তাধণপূর্বক অন্তঃপুরে বিমাতার সম্ভাধণে চলিলেন। রাজ্ঞী প্রণত পুত্রদিগকে সলভ্জবদনে "আয়ুয়ান্ হও" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং বধৃদয়কে সাদরে নিকটে বসাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তর্মার এইরূপে তুঃথের তরক্ষ উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল জয়পুরে অবস্থিতির পর, স্বস্থ খশুর-রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। জয়সেন রাজার পরলোক হইলে, স্বস্থ খশুরদত্তর রাজ্য পৈতৃক রাজ্যেব অন্তর্গত করিয়া কিছুকাল মর্ত্যলোকে স্থখ-সজ্যোগপুর্যান অন্তর্গত করিয়া কিছুকাল মর্ত্যলোকে স্থখ-সজ্যোগপুর্যান শাপান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

প্রত্য বি ব্যক্তির প্রের্থা সভ্য সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, বৎস-সব া শুললে ত, এই এক চুক্ষমের প্রায়শ্চিত হেতু গন্ধবি-পতি পতা কতা চুগতি ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব ব্যাপাশ প্রথম যে কোন জাতি হউক না কেন, মনে ক্লেশ পাইয়া কে গ্রাভসম্পাত করিলে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় সকলে নাহ। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, তোমরা গিয়া শ্রাক্ত এই ব্লয়া তিনি আপনিও শ্রন করিলেন।